# অকাল বসন্ত

.

# অকাল বসন্ত শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রকাশক শ্রীশ্রামফুন্দর মজুমদার ৫০।৭ বি, হরিশ মুখাজি রোড্ কলিকাতা

> প্রথম সংস্করণ আন্থিন, ১৩১১ দাম তুই টাকা

> > "অবসর প্রেস" প্রিন্টার—শ্রীমহেশ চন্দ্র পাত্র ৩৪ নং কালা দত্তের খ্রীট কলিকাতা

# গ্রীমণীন্দ্রলাল বস্থ

বন্ধুবরেষু

শ্রীঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

·মেয়েদের হস্টেলে ঘরে-বারান্দায় তুমুল হটগোল স্থরু হয়েছে।
দীপ্তি থবরটা এতোক্ষণ লুকিয়েছিলো, সদলবলে বায়স্কোপ থেকে
ফিরে কাপড় ছাড়বার সময় ব্লাউজের তলা থেকে চিঠিটা বের
করে' সে স্থমমার হাতে দিলে।

আর যায় কোণা! তাই মেয়ের আজ এত ফুর্ত্তি! তাই সবাইকে সে আজ নিজের পয়সায় বায়স্কোপ দেখালে।

দীপ্তিকে সবাই ছেঁকে ধরলো। কারুর কাঁধের থেকে আঁচল তথন বাহুর ওপর আল্গা হ'রে ঝল্মল্ করছে, এলানো চুলের মধ্যে মোটা-দাঁড়া রঙিন চিরুনি চালিয়ে দাঁতে ফিতে কামড়ে কেউ এসে হাজির, তাড়াতাড়িতে স্থাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপটা কেউ ঠিকমতো বসাতে পারে নি।

চিঠিটা শৃত্যে নাড়তে-নাড়তে স্থায় খবরটা চারদিকে রাষ্ট্র করে' দিলো।

- —ওমা, মেয়েটা ডুবে-ডুবে এতো জ্বলও থেতে পারে!
- —তাই ক'দিন থেকে এমনি উড্-উড়্, সাড়িগুলো রোদে পেড়ে নতুন করে' শুকোতে দেওয়া হচ্ছে।
- —বিকেল-বিকেল মেয়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। বেণীতে ফাৎনা ঝুলিয়ে চলেছেন তিনি কালীঘাটে মামার বাড়িতে।
- —মামাবাড়ি না হাতি! কালীর মন্দিরে হত্যে দিতে! পেটে তোর এত বৃদ্ধিও ছিলো, দীপ্তি।
- —ভাগ্, ওর দিকে চেয়ে ভাগ একবার। খুসিতে একেবারে ফেটে পড়েছে। স্থানন্দে ওকে ম্যালেরিয়ায় ধরলো বৃঝি।

- —অতো অংথার কিসের লো ছুঁড়ি! আমাদেরো এক দিন হ'বে।
- —খুসিতে আমরাও একদিন অম নি হি-হি করে' কাঁপবো। বোকা একটু আমাদেরো হ'তে হ'বে।

অনেক হাসি ও কোলাহল, অনেক ক্ষিপ্র পদশব।

স্থ্যনা চারদিকে চোথ ফিরিয়ে বল্লে,—শাস্তি, শাস্তি কোথায় ? খবরটা ওর কাছেই বা চাপা থাকে কেন ?

দক্ষিণে বারান্দাটা যেথানে বাথ-ক্রমের দিকে ঘুরে গেছে তারই পাশে শান্তির ঘর। দরজায় মোটা থদ্দরে নীল রঙ-করা পরদা ঝুল্ছে।

হুড়মুড় করে' মেয়ের দল এবার সেই ঘর আক্রমণ করলে।

হস্টেলের মধ্যে এই ঘরটিই সব চেয়ে ছোট, নিরিবিলি—
একজনের থাক্বার মতো। এই ঘরের ওপর শান্তির দাবির
কোনো প্রতিদ্বনী জোটে নি। এই ঘরেই তাকে বেশি মানায়,
কেননা সব চেয়ে সে কম কথা কয়, সবার থেকে নিজেকে
সে আড়াল করে' রাথে। নিজের উপস্থিতিটা অন্নচারিত
রাথতে পারলেই সে খুসি হয়। কিন্তু এমন রোমহর্ষক খবরটার

সিলিঙ থেকে ইলোটুক্ আলোর বাল্ব্টা ঝুল্ছে, তারই দিকে পিঠ করে' শাস্তি লোহার চেয়ারে বসে' সামনের টেব্লের ওপর এক-রাজ্যের বই-থাতা ছড়িয়ে পড়ায় মগ্ন হ'য়ে আছে।

কিছু ভাগ তাকে না দিলে তাকে নিয়ে হুসটেলে একসঙ্গে

থাকার কোনোই মানে হয় না।

টেব্লের ওপর গোল একটু ছায়া পড়েছে, পাশের বাড়ির একটা ঘর উদ্ধত চোথে এই দিকে তাকায় বলে' দক্ষিণের জান্লাটা বন্ধ। ছোট ঘরটি ঘিরে কঠিন স্তব্ধতা।

এতো গোলমালেও কেউ কুঁজো হ'য়ে বসে' পড়া করে' যেতে পারে—মেয়ের দল রীতিমতো খাপ্পা হ'য়ে উঠ্লো।

ভো মেরে শান্তির চোখের সাম্নে থেকে বোটানির নোট্টা কেড়ে নিয়ে স্থানা বল্লে,—হয়েছে লো হয়েছে, বিতের জাহাজ হ'লেই আর সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারবি নে। এদিকে ব্যাপার কী, জানিস ?

চেয়ার থেকে না উঠে, মাত্র ঘাড়টা ঐকটু বেঁকিয়ে শাস্তি সম্মিতমুখে বল্লে,—কী ?

- সার কা। স্থায়া দীপ্তির এক গোছা চুল মূঠো করে'
  চেপে ধরে' সাম্নের দিকে তাকে টান্তে-টান্তে বল্লে,—এই
  পোড়ামূখির কীর্ত্তি। আসচে প্রিশে তারিখে ওর বিয়ে।
- বিষে ? চেয়ার নিয়ে শাস্তি এবার ঘুরে বদ্লো। তাই তোদের এতো ফুর্ত্তি! কান্নাকাটি না করে' দিব্যি মাতামাতি স্থরু করেছিদ্?
- —কাদতে যাবে কোন্ ছংখে ? শতদল বল্লে: এ তো আর কাঠগড়ায় গলা পেতে বলি হওয়া নয়, দস্তরমতো লাভ্-মেরেইজ্। বাবা ওর মত দিয়ে চিঠি লিখেছেন।

প্রতিভা বল্লে,—ও তার কী করে' বুঝ্বে বল্ ? ও তো স্মাগাগোড়া একটি কাঠ—মূর্ভিমান য়ান্টি-সেপ্টিক ।

শান্তি ঠোঁট কুঁচ্কে নীরবে একটু হাস্লো।

স্থা থাতাটা শান্তির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে,—
নে, বাবা, পড়্বসে' বসে'। ডজন-থানেক লেটার পেয়ে ডিগ্বাজি
থেয়ে গেজেটের মাথায় গিয়ে ওঠ্। আমরা ভাই এখন থেকেই
জোলাপ্নিতে স্কুকরি।

স্থনন্দা বল্লে,—দীপ্তির বিয়েতে আমরা ভাই নিয়ম উল্টে দেব। মিছিল করে' মেয়ে যাবে বিয়ে করতে, সঙ্গে আমরা যাবো বধুযাত্রিনীর দল। বলে'ই তার অনর্গল হাসি।

এক-এক করে' আন্তে-আন্তে স্বাই সরে' পড়তে লাগ্লো।
যাবার আগে স্থ্যনা বল্লে,— মুখ গোম্রা করে' যতোই কেন
পড়ো না বাপু, শেষকালে একদিন গাঁটছড়া বেঁধে এমনি সরে'
পড়তে হ'বে। কোথায় বা তখন তোমার মেকলের ষ্টাইল্,
কোথায় বা তোমার ইকলিজ।

ঘরটি আবার ছোট হ'য়ে এলো। শান্তি টেব্লের ওপর ঝুকে পড়ে' আবার পড়ায় মন দিলে। ছই চক্ষু দৃষ্টিতে তীক্ষ করে' বইয়ের অক্ষরগুলিকে সে স্পষ্ট, পরস্পর-সংলগ্ধ ও অর্থবান্ করে' ধরে' রাথবার চেষ্টা কর্তে লাগলো; কিন্তু তার মন কথন বিমুখ হ'য়ে উঠেছে।

বই-থাতা তেমনি ছড়িয়ে রেখে চেন্নারে পিঠ দিরে সে চুপ করে' একমনে মেঝের দিকে চেয়ে রইলো।

একপাশে নিচু একখানি তক্তপোষ পাতা, সেল্ফ্-এর অভাবে তারই শিয়রের দিকে এক তা খবরের কাগজ বিছিয়ে শাস্তি তার

ওপর থরে-থরে তার বই সাজিয়ে রেখেছে—প্রত্যেকটি বইয়ে পুরু করে' মলাট দেওয়া। অনেক বই-ক্রোসিন-কাঠের ছোট টেব্লে কুলিয়ে ওঠে না। বইর ওপর তার ভীষণ যত্ন; ময়লা-সাড়িতে নিজে সে তু' সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মলাটের ওপর একটি কালির আঁচড সে সইতে পারে না। সামান্ত একটা দাগ পড়লে বা কোণ দিয়ে একটু ছিঁড়ে গেলে তক্ষুনি সে-মলাট বদ্লে ফেলা চাই। যা-তা কাগজে মলাট দিলে চল্বে না—মলাটের জত্যে গে আর-আর মেয়ের ঘরে কাগজ খুঁজে বেড়ায়—ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান থেকে যদি কারুর কাপড়-ব্লাউজ ব্রাউন্-পেপারের প্যাকেটে কোথাও এসে থাকে। ব্রাউন-পেপার না হ'লে অন্তত প্রেট্স্ম্যান্এর ছবির প্রাটা। তা না জুট্লে মাসান্তে দেয়াল-জোড়া ক্যালেণ্ডারের রঙচঙে হু' একটা ছেড়া পাতা। নিজের না জুট্লেও বইগুলিকে তার এমনি জ্যাকেটে সাজিয়ে রাথা চাই। ওদের পৃষ্ঠার ধারে-ধারে হিজিবিজি নোট টুকতে পর্যান্ত তার মারা করে।

এ-ছাড়া আর তার কোনো আসবাব নেই। তক্তপোষের
নিচে ছোট একটা টিনের ট্রাঙ্ক—মা'র অধিবাসের সময় পাওয়—
বাবার সঙ্গে অনেক দূর দেশ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতা তার
সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। এই ট্রাঙ্কটিই মা তাকে দিয়ে
দিয়েছেন। বাড়িতে বেতের হু'য়েকটা যে বাক্স আছে তাতেই
উদের চলে' যাবে। রাত হ'য়ে এলে পাশের বাড়ির কোলাহল
যথন থেমে যায়, তথন দক্ষিণের জান্লাটা সে খুলে দেয়। দেয়ালের

٩

#### অকাল বসন্ত

বাধা ডিঙিয়ে কোথা থেকে ফুর্ফুরে একটু হাওয়া আসে—সারা দিনের শাস্তির পর ঠিক মা'র ঝিমিয়ে-পড়া ক্লান্ত স্বরের ঘুম-পাড়ানি ছড়া-কাটার মতো—তার মশারির দরকার হয় না। যেদিন রাত জেগে পড়বার খুব ইচ্ছে হয়, প্রতিভার ঘর থেকে চীনে-ধূপের ছ্র'-একটা 'কয়েল' সে চেয়ে আনে। শাত এসে পড়লে আর তো ভাবনাই নেই, মাথা পর্যান্ত লেপ মুড়ি দিয়ে আগাগোড়া নিটোল একটি ঘুম। তা. শাত এই এসে গেলো আর কি।

ভারি তো ছয়েকখানা সাড়ি—তার জন্তে ব্র্যাকেট চাই না হাতি! ছটো দেয়াল যেখানে এসে মিশেছে তারই ছ' পারে ছটো পেরেক পুঁতে একটা দড়ি সে টাছিয়ে নিয়েছে—তারই ওপর সাড়ি-সেমিজ-পেটিকোটগুলি ঝুল্ছে! একখানি আয়না পর্যান্ত নেই না একটা চিক্লনি,—যে কোনো ঘরে গেলেই সে নির্কিবাদে চুল বাধা সেরে আস্তে পারে। যা একখানা মুখ, তার জন্তে আবার স্নো-পাউভার চাই, না, আর কিছু। সেলুলয়েডের কয়েকটা কাটা, আর একটা কেলে-কৃষ্টি তেল-কৃচকুচে ফিতে। মা নেহাং রোজ সন্ধ্যায় চুল বাধতে বলে' দিয়েছেন বলে'ই শান্তি এই একটু যা প্রসাধন করে, চুল আঁচড়াবার সময় তার মা'র কথা, খেলা ছেড়ে ছোট ভাই ছ'টের বাড়ি-ফেরার কথা, গ্রামের সন্ধ্যার কথা, দীপান্তিত পরিছের তুলসী-তলাটির কথা মনে হয়।

হাা, টেব্লের ওপর এক বাণ্ডিল মোমবাতি—কয়েকটা তার খরচ হয়েছে বটে। এগারোটার পর আলো জাল্বার নিয়ম নেই —দরোয়ান মেইন স্থইচ্ বন্ধ করে' দেয়। তখন এই মোমবাতির

#### অকাল বসস্থ

মিশ্ব আলোয়—পড়ায় যথন আর মন বসে না—শান্তি মা'র কাছে চিঠি লেখে। শুধু মা'র কাছে লিখেই তার নিস্তার নেই, ছোট ভাই হ'টিকেও লিখতে হয়—তাদের কারুর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করলে চলবে না। দস্তরমতো তারা পৃষ্ঠা মেপে ও লাইন্ মিলিয়ে নেয়,—এবং কোন্ মূল্যবান থবরটা কাকে জানানো উচিত ছিলো এই নিয়ে দিদির কাছে অভিযোগের তাদের অস্ত খাকে না। থবর দেবার মৌলিকতায় দিদিকেও তারা ছাড়িয়ে গেছে। গ্রামের ঝাকুরকাটির জঙ্গলে কোথায় একটা বাঘ এসেছে বলে' শোনা যাচ্ছে—দিদিকে চিঠিতে সেই থবর দিতে গিয়ে তুই ভাই কালি-কলমের সাহায্যে প্রকাণ্ড তুটো বাঘ এঁকে বসে। সেই তুটো গোলাকার-চক্ষু বিক্ষারিত-দস্ত নামহীন জন্তর দিকে চেয়ে কাকে যে সে প্রতিযোগিতায় জয়ী করবে শান্তি কিছুতেই তা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আর, দেয়ালের এক কোণে একটা ছাতি—অতোটা পথ সে খালি মাধায় হাট্তে পারে না। একটা রিক্সা করে' গেলে হয় বটে, কিন্তু অতো তার পয়সা কোথায় ? তারপর বিকেলে আবার টিউ-সানি আছে, বলা-কওয়া নেই ঝুপ্ঝাপ্ করে' নেমে এলেই হ'লো!

টেব্লের সামনে চেয়ার টেনে এনে শান্তি আবার পড়ায় মন
দিলে। কুড়েমি করবার তার সময় নেই। সামনেই একটা
পরীক্ষা আছে—কিছুই তৈরি হয় নি। আর, এখন না পড়লে
তার সময় কই ? রাত জেগে আজ একটু পড়বে বলে
বেলাবেলিতেই সে রাতের খাওয় সেরে নিয়েছে।

2

কিন্তু বল্তে কি, পড়ায় সে কিছুতেই মন বসাতে পারলো না।

সহরের হট-কাঠ পাথর-লোহা ডিঙিয়ে মন তার কখন তাদের গ্রামের আকাশে পাখা মেলেছে। এখন গ্রাম একেবারে নিরুম, কবির অলিখিত পৃষ্টাটির মতো নিঃশন্ধ। রান্নাবান্না চুকিয়ে মা এতোক্ষণে ঘরে গিয়ে পাখা-হাতে বসে' মশা তাড়াচ্ছেন আর দের্খোতে মাটির বাতি জালিয়ে মোহন গুনগুন করে' পড়া করছে। এই সবে তার থার্ড-ক্লাস্! টপাটপ্ বেরিয়ে পড়া চাই —এক বছরো তার সব্র করা চল্বেনা। ভোর-রাতে উঠে মা আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন। মিন্ট্রেই মজা—অতো না পড়ে'ও সে ফাষ্ট হ'য়ে ফিফ্থ্-ক্লাসে উঠেছে। তার জন্তে দিনির ভাবনা নেই, ম্যাট্রিকে সে তাকে মাস-মাস অত্যন্ত পনেরো টাকার বৃত্তি এনে দেবে ঠিক।

নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে শাস্থি এবার গলা ছেড়ে টেচিয়ে পড়তে লাগলো। একটা কিছু মুখস্ত করবার কসরৎ না করলে মন তার সায়েস্তা হচ্ছে না।

মেয়ের দল থেতে নিচে চলে' গেছে। আঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্তে-উঠ্তেও তাদের সেই কথা: বাই বলো, দীপ্তি খাসা শিকার বাগিয়েছে—বিলেত থেকে ফিরে এসেও কি না সে এই জীবন্ত পুতুলটাই চেয়ে বস্লো। বলিহারি ভাই প্রেম, অতো দুরে গিয়েও মাল্লমে মনে করে' রাখতে পারে। এতোও পোষায়! আর, বাপই বা মত দেবেন না কেন শুনি ? অমন একটি চৌকস

চাকরি যথন জোটাতে পেরেছে, তথন স্বয়ং উনিই প্রেমে পড়ে যেতে পারেন—মেয়ে তো কোন ছার!

হঠাৎ পেছনে পারের শব্দ শুনে শাস্তি চম্কে উঠ্লো। দীপ্তি এসেছে। সারা শরীরে গুসি আর সে বইতে পারছে না।

শান্তি সামনের দিকে ডান-হাতটা সামান্ত একটু বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে,—এসো। বিয়ের নামে মাটিতে যে আর পা পড়ছে না।

মান্তে দরজাটা ভেজিয়ে দীপ্তি তপ্তপোবের উপর বস্লো;
বল্লে,—একেবারে উড়ে চলেছি, না? তা, বিয়ের নাম শুনে
নয়, পাত্রের নাম শুনে। বিলেত যাবার আগে বাবার কাছে
সে নেহাৎই ছিলো একটা চাষা, আস্তে-না-আস্তেই পুনায়
একটা এগ্রিকাল্চারেল্ কলেজে চাকরি পেয়ে প্রায় সে এখন
প্রিন্স্-ওফ্-ওয়েল্স্। রাজকুমারী তো বটেই, বাবা দস্তরমতো
এখন পণ দিতে রাজি আছেন।

শান্তি নীরবে একটু হেসে বইর পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগ্লো।

এতোতেও তার একটু সাড়া নেই, শরীরের রেথাগুলি এতোতেও সে একটু কোমল করে' আন্লো না। দীপ্তি রীতিমতো অস্থির হ'য়ে শান্তির কোলের থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বল্লে,—কী কেবল রাত-দিন পড়ো ?

শান্তি বল্লে,—কই আর পড়ি। এই রাতেই যা একটু সময় পাই। সকালে কলেজ, ছুপুরে ইস্কুল-মাষ্টারি, বিকেলে আবার টিউসানি। রাত ছাড়া আর পড়বো কখন? তাও,

এতো খেটে জাসবার পর এক-একদিন এমন ঘুম পার হে খেরে-দেরেই ঘুমিরে পড়ি। তারপর মাথাটা তো একরকম সব সময়েই ধরে' থাকে।

দীপ্তি পা দোলাতে-দোলাতে বল্লে,—অতো পড়েও' কী হ'বে ? আমার তো বাপু এইখেনেই থতন্। চেয়ারখানা কী করেছ আয়নায় একবার দেখ তো গিয়ে।

জন্ন একটু হেদে শান্তি বল্লে,—আমি চেহারা দিয়ে কী করবো ? আমি তো আর পাত্র জোটাবার জন্যে পড়ছি না।

- —তবে কিসের জন্মে পড়ছ ? মেয়েরা তবে কিদের জন্মে পড়ে ?
- আমার ছোট ভাই ছু'টিকে মানুষ করতে হ'বে। আমি ছাডা মাথার ওপরে তাদের কেউ নেই। গেলো বছর ২ঠাং বাবা মারা গেলেন বলে'—

দীপ্তি বল্লে,—তোমার বাবা কিছু রেখে যান নি ?

— কিছু ঋণ রেখে গেছেন। সব আমার কাঁণে। কর্ণোরেসান্এর ইস্কুলে টিচার করে' মোটে প্রত্রেশটি টাকা পাই,
আর টিউশানিতে কুড়ি। আর, হদ্টেলের থরচ রেখে বাড়িতে
যা পাঠাই তা দিয়ে স্থদের টাকা শোধ করে' মা আর ছোট
ভাই তু'টির কিছুতেই চলে না। তবু আমি যতোদূর পারি,
কম করে' চালাই। তা, এই অল্প টাকাল কি করে' কী হ'বে
বলো ?

—তারপর কী করবে <u>?</u>

—কী আবার করবো! অস্তত বি-এটা তো এমনি করে'
পাস্ করি। চাকরিতে তা হ'লে একটা লিফ্ট্ পাবো মনে
হয়। বি-এর সময় প্রাইভেটে পড়বো ভাবছি, তা হ'লে সময়
করে' আরো এক-আধটা টিউসানি জোগাড় কর্তে পারবো।
ওদিকে ভাইরেদেরো তথন খরচ বাড়বে।

# —তারপর গ

শান্তি দূর ভবিষ্যতের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে থানিকক্ষণ চেয়ে রইলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। অসহায়ের মতো হেসে উঠে বল্লে,—তারপর আর জানি না। ভাইয়েরা একটা কিছু স্থবিধে করে' নিতে পারলে ট্রেইনিঙেও চলে' বেতে পারি, ঠিক নেই। তথনকার কথা তথন। অতো দ্রের কথা এখনো ভাবতে পারি না।

দীপ্তি হেদে বল্লে,—মাত্র এইটুকু তোমার ambition ?

—ভাইয়েদের মানুষ করতে চাই, বলতে গেলে এর চেয়ে উচ্চাকাজ্ঞা জীবনে সম্প্রতি আমার আর কিছু নেই। আমার ছেলে হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো—তা হ'লে আরো কতো কাজ করতে পারতাম। মেয়েদের পদে-পদে কতো বাধা, কতো দারিদ্রা।

# —আর কতো প্রলোভনও।

—হাা, প্রলোভনও কম নয়। তা আমি কোনোদিন আমোলে আনিনি, দীপ্তি। ভাই হু'টকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নিদারুণ লোভই আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা বালিস কোলের ওপর কমুইয়ের তলায় ছুম্ড়ে নিয়ে দীপ্তি বললে,—কোনোদিন তবে বিয়ে করবে না ?

আধো লজ্জায় আধো বিজপে শাস্তি হেসে উঠ্লো। বল্লে,— পাগল নাকি? বিয়ে করবার আমার সময় কই—আর করবোই বা কাকে? ভাই হু'টিকে তবে দেখবে কে? বাবার এ ঋণ কোখেকে তবে শোধ হ'বে? মাথামুগু কী যে তুমি বলো।

দীপ্তি বল্লে,—তবে চিরকাল তুমি এমনি আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে নাকি ?

— আমার আবার 'চিরকালটা' তুমি কোণায় দেখলে ?
আগে বাঁচতে দাও তো। তা, না বাঁচলেই বা চলছে কেন ?
আমি ছাড়া ওদের আর কে-ই বা আছে ? তা, রইলামই বা
না আইবুড়ো—সংসারে আমার কাজের তো কিছু অভাব
নেই। বলে' শান্তি বিমনা হ'য়ে টেব্লের ওপর থেকে আরেকখানা বই কোলের ওপর টেনে নিলো।

দীপ্তি বল্লে,—এই বয়সে কাউকে কোনোদিন ভালোবাসে৷ নি, শান্তি ?

— আদার বেপারি জাহাজের খরব কী করে' রাখবো বলো ?
আতো বার্য়ানা কি আমাদের পোষায় ? ভালোবাসা হ'লেই তো
আর হ'লো না, তাকে টিঁকিয়ে রাখবার মুরোদ কই ? ভগবান
পৃথিবীতে সব লোককেই তো সমস্ত কাজের জন্য উপযুক্ত
করে' পাঠান না। কী জানি মিল্টনের সেই লাইনটা ?

# অকাল বসন্থ

"They also serve who only stand and wait." বলে শাস্তি হেসে ফেল্লো।

এবং সেই হাসি মেলাতে-না-মেলাতেই আলো নিভে দর অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে' দীপ্তি বল্লে,—রাত তো নেহাৎ কম হয়নি দেখছি। তোমাকে একটা চিঠি দেখাতে এসেছিলুম, শাস্তি।

দীপ্তি দরজার কাছে এগিয়ে এলো; বল্লে,—না, বাবারটা কো পোদ্ট্ কার্ড। এটা একটা রঙিন খাম, বিয়ে ঠিক হ'বে জেনে লিখেছে।

দরজার একটা পাল্লা খুলে ধরে' দীপ্তি একটু থাম্লো। দেশ্লাই জেলে শান্তি ক্যাণ্ডেল্ ধরাচ্ছে।

টেব্লের ওপর কোঁটা ফেলে মোমবাতিটা বসাতে-বসাতে শাস্তি বল্লে,—ও-সব আমি কিছু ব্রুবো না ভাই, আমাকে দেখিয়ে লাভ কী!

পল্তেটা থানিক পুড়ে আলো স্পষ্ট হ'রে উঠতেই দেথা গোলো দীপ্তি চলে' গেছে। এবং সেই অসহু নির্জ্জনতার করবার কিছুই না পেয়ে হাতের হাওয়ার শাস্তি আলোটা নিবিয়ে দিলো। আবার সেই অন্ধকার, দক্ষিণের জান্লার পাথির ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ির ঘরে আলো একটু-আধটু দেখা যার।

\*\*

দরজা বন্ধ করে' শাস্তি তকুনি শুয়ে পড়লো। এই অন্ধকারে সে তার নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

স্থলে ঢুকেইছিলো সে বেশি বয়সে, এবং তারপর ম্যাট্রিক 
যথন সে পাস্ করলে তথন তার বাবা তাকে হঠাং পাত্রস্থ 
করবার জন্তে বাস্ত হ'রে উঠ্লেন। গাঁরের লোকদের প্ররোচনা 
একটু ছিলো বটে, কিন্তু বাবার মত ছিলো অতিমাত্রায় মৌলিক ও 
অসাধারণ। মেরেদের লেখাপড়া-শেখার মোটেই তিনি বিরোধী নন্, 
বরং লেখাপড়া শিখলেই তারা পারিবারিক জীবনে লাবণ্য বিস্তার 
করতে পারবে; কিন্তু সেই দিক থেকেই মেরের শিক্ষামুরাগকে 
তিনি নিজ হাতে নষ্ট করতে চান্ নি। তাড়াতাড়ি তিনি 
মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই ভেবে যে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে 
জীবনে মাধুর্য্য এলেও বয়োর্ত্রির সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের লাবণ্য যাবে 
বিবর্ণ হ'য়ে। একমাত্র সাড়ি পরেশ নারী বলেশ পরিচিতা 
হওয়াটাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার বিজ্বনা। তাই বয়সের 
স্বাভাবিক সম্পদে দেউলে হ'বার আগেই মেয়েকে তিনি পার 
করতে চান্।

সে-আশা তাঁর পূর্ণ হ'লো না। মেয়ে দেথাবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

আলো নিভিয়ে ভয়ে পড়ে' শান্তি সেই সব কথাই এখন ভাবছিলো। বাবা সেই ফাঁড়াটা উৎরে গেলে এতোদিনে সে নিশ্চয়ই কোন এক অপরিচিত পুরুষের দাসত্ব করতে গেছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্মেই করেন, এই বছবিশ্রুত নীতি-কণাটা এথেনেই বা দে খাটাতে যাবে না কেন ? বিয়ে হ'য়ে গেলে জীবন-সংগ্রামের এই কঠিন ও নিষ্ঠর আনন্দ থেকে সে চিব্লদিন বঞ্চিত হ'য়ে থাকতো। তার সায়ু তথন শিথিল, দষ্টি সীমাবদ্ধ ও আকাজ্ঞা পঙ্গু হ'য়ে গেছে। অহোরাত্র এই যে উন্থ যুদ্ধমন্ততা—এর তীব্র স্বাদ তা হ'লে সে পেতোনা। সে এতো ত্যাগ করতে পারে, এতো সহ করতে পারে, এতো প্রতীক্ষা করতে পারে—নিজেকে অলক্ষো এই আবিদার করার অহঙ্কার সে পেতো কী করে' ৭ সংসারে সেই প্রবল মৃত্যু তাকে উলঙ্গ জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রুঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এই নির্লজ্ঞ সম্বধে শান্তি ক্ষণে-ক্ষণে নৃতন শক্তি সংগ্রহ করছে। কিছতেই সে ধারবে না-এই তার প্রতিজ্ঞা।

বিয়েটা তার জীবনের পক্ষে সামান্ত একটা ব্লাউজের প্যাটার্নের মতো ভুচ্ছ বার্সিরি মাত্র—তার চেয়ে কতো বড়ো অসাধ্যসাধন তাকে করতে হ'বে। সে এখন পরিপূর্ণ একটি ব্যক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপনাতে আপনি পরিচিত। সে নিজেই নিজের সার্থি। কারুর সে সম্পূর্ক নয়, কারুর সাহায্যপ্রার্থিনী হ'য়ে সে যুদ্ধে নামে নি, এবং এই একাই তাকে যুদ্ধজয় করতে হ'বে।

# অকাল বসন্ত

অনেক ক্লান্তি, অনেক অবসাদ—তা হোক্—তবু ভাইরেদের সেই একমাত্র দিদি, মাসান্তে মা তার মাইনের ঐ ক'টি টাকার জন্তে চেয়ে আছেন। বাবার ঋণের টাকাটা শান্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছে—তা পরিশোধ করে' তবে সে পরিষ্কার করে' নিজের দিকে চাইতে পারবে। মোহনের পড়া-শোনায় মন নেই, ছোট-খাটো একটা মান্তার রেখে দিলে ভালো হয়। আসছে মাসে কিছু ছিট কিনে ওদের ছটো সার্ট তৈরি করে' দিতে হ'বে। মা তো তাঁর নিজের অভাবের কথা কিছুই লেখেন না, কিছু লিখতে গেলে উল্টে তাকেই তিনি ভালো দেখে একজোড়া সাড়ি কিন্তে বলেন, হাতের মোটা ক্ললি ছু'গাছ ভাঙিয়ে সক্ল করে' চার-গাছ ঝুরো চুড়ি যেন সে তৈরি করিয়ে নেয়—বানির টাকা আস্তে-আস্তে শোধ করে' দিলেই চল্বে। তার চেয়ে সেই টাকার বাড়িতে একটা চাকর রাখলে কাজ দিতো। ছু' বেলা রায়া করে' মাকে আবার বাসন মাজতে হ'তো না।

অন্ধকারে কখন সে তার গ্রামে চলে' গিয়েছিলো, পাশের বাড়িতে কিনের একটা শব্দ হ'তেই শাস্তি আবার নিজের কাছে ফিরে এলো। চট্ করে' মনে পড়ে' গোলো আজ শনিবার—রাত এগারোটা কখন বেজে গেছে। হঠাং খুসি হ'য়ে উঠে বিছানা ছেড়ে আস্তে-আস্তে দক্ষিণের জানলার ছিট্কিনি তুলে সামান্ত একট্ ফাঁক করলে। হাঁ, আজকেই তো তাঁর ফেরবার কথা।

এখনো তিনি ফেরেন নি। বউটি মেঝের ওপর ছেলেকে কোলে করে' বসে' ঝিসুকে করে' হুধ খাওয়াচ্ছে। বাটির হুধের

চেরে বুকের ছ্বের জন্মেই ছেলেটির বেশি লোভ, ছুর্বল ক'টি আঙুল মেলে মা'র বুকের কাপড়ের কাছে জাকুপাকু করছে। বউটি বাটির গায়ে ঝিলুকের শব্দ করে'-করে' ছেলেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে, আর স্কর করে' ছড়া কাটছে:

দেয়া, বাও করো রে, খোকার হুধ জুড়িয়ে দাও।

একপাশে পেত্রবের টোপে ভাত ঢাকা, সামুনে পাড়-মোড়া চটের একথানি আসন, কলাই-করা ছোট্ট একটি প্লেটে পাংলা করে হ'খানা নেবু কাটা আর একটু মুন! স্বামী তার এক্ষনি এসে পডবেন। ব্যাণ্ডেলে না সাঁৎরাগাছিতে কোথায় নাকি ইষ্টিশানে কি কাজ করেন, শনিবারের কাজ চুকিয়ে রাত্রি আর রবিবারের সমস্তটা দিন—রাত দশটা বাজতে-না-বাজতেই আবার তাঁর পাততাডি গুটাতে হয়—সেই ভোরবেলায় তাঁর ডিউটি। সপ্তাহাত্তে এই ক'টি ঘণ্টার মাত্র সারিধ্য। তারি জন্মে বউটি প্রতিমুহুর্ত্ত মুহুর্ত্ত গোণে। আগেভাগেই ছেলেকে ছধ খাইয়ে জামা ছাড়িয়ে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—পাছে তার নির্কোধ দৌরাত্ম্যে তাদের এই প্রতীক্ষাপ্রথর মিলনের স্থানন্দে কোনো ব্যাঘাত হয়। অল্প একটু পাথি তুলে শান্তি চোরের মতো চুপিচুপি সেই দৃশুটি আরুপূর্বিক অরুধাবন করে। শনিবারের রাত্রে কথন সেই স্বামীটি ফিরে আসেন তারই প্রতীক্ষায় ঐ বউটির মতো সে জেগে থাকে, যুমুতে থেতে পারে না।

তারপর সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করতে-করতে যথন তিনি

# অকলৈ বসন্ত

আসেন, বউটির মতো তারো সর্বাঙ্গ সহসা আনন্দে ও আশায় আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে আবিভূতি হ'তেই বউটি তার অতি-প্রগল্ভ আনন্দ লুকোবার লজ্জায় বামীরই বুকের মধ্যে মুখ ঢাকে—সেই পরিপূর্ণ, পরুষ আলিঙ্গনের তাপ সহসা শান্তিকে ঘিরে নিজ্জীব অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মিলনের প্রাথমিক উচ্ছাদটা কাটিয়ে উঠ্তেই স্বামী ওপরের জামাটা খুলে ফেলে পেছনের বারান্দায় চলে' যান—আগেই সেথানে বউটি বালতি ভরে' জল ও গোপ কেসএ সাবান সাজিয়ে রেখেছে ---তোয়ালেথানা হাতে নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্বামী থেতে বদেন—বার্টি-উপুড়-করা ভাত তাঁর আঙুলের চাপে ভেঙে-ভেঙে পড়ে. সার পাশে বসে' বউটি আন্তে-মান্তে পাথা করে; কতো কি-সব খুঁটনাটি কণা--রেল-ইষ্টিশানের গল্প, কোণায় কি নতুন লাইন বসছে, কবে সেদিন একটা কুলি-কামিন ট্রেনে কাটা পড়লো। বউটির পুঁজিতেও গল্প কম নেই,— খোকার ওঙা-ওঙা কেমন এখন স্পষ্ট মা হ'য়ে উঠেছে, স্থতো দিয়ে মশারির সঙ্গে রঙিন একটা বল্ ঝুলিয়ে দিলে কেমন সে হাত-পা তুলে হাসে, ফিডিং-বোতল কিছুতেই সে মুখে তুলবে না। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলেই দেখতে-না-দেখতে দরজায় থিল পড়ে, টুপ্ করে' স্থইচ্টা উচ্-মুখো ঠেলে দিয়ে স্বামী আলো নিভিয়ে দেন। তথন শান্তির ঘরেও আগাগোডা অন্ধকার।

বউটি কতো স্থাই না আছে। তার জীবনটা আগাগোড়া সমতল, একেবারে স্বচ্ছল। কোথাও এতোটুকু বাধা নেই,

ছন্দচ্যুতি নেই—একটানা ভাটিয়াল একটি স্থর। যা কিছু সে ক্ষয় করে, তারই গৌরবে ধীরে-ধীরে সে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে। নিজেকে নিংশেষ করে'ও সে রিক্ত হয় না।

কথাটা আজ এখন মনে হ'তেই শান্তি আর-দিনের মতো ধড়মড় করে' উঠেছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন তার আজ ভারি বিস্বাদ ঠেক্লো। পুরুষ হ'য়ে জন্মানোই তার উচিত ছিলো, তা হ'লে এমনি উদার বিশ্বাসে বউটি কখনোই তাদের ঘরের এই জান্লাটা খোলা রাখতো না। তা ছাড়া লুকিয়ে এই দৃশু কল্পনায় অন্তরঞ্জিত করে' রোমাঞ্চিত হ'বার লজ্জা তাকে বারে-বারে আজ দংশন করতে লাগ্লো। ঐ পরিমিত সীমা-ঘন ভুচ্ছ জীবন্যাপনে কোথায় কী অহঙ্কার!

শান্তি জান্লাটা বন্ধ করে' টেব্লের ওপর ফের আলো জালালো। জালোটা নিতান্ত সামনে বলে' দেয়ালে তার মুখের অতিকায় একটা ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে শান্তি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো। দেখতে সে কুৎসিত তাসে জানে, কিন্তু সে যে কতো শৃত্ত এই ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে আজ বুঝতে পারলো। নিজেকে সে যেন এখন মুখোমুখি দেখতে পারছে,—হাতের ঝাপ্টায় তাড়াতাড়ি সে আলো নিভিয়ে দিলে। এখুনি বউটির স্বামী এসে পড়বেন,—সময় এই হ'য়ে এলো। ভারপর তাদের সেই অনর্গল হাসি আর কথা, এবং কথা থেমে সোলে তাদের সেই অনর্গল হাসি আর কথা, এবং কথা থেমে

তব্, দেহ-সম্পদে হোক্ সে কুরূপা, তার সৌন্দর্য্য একমাত্র তার এই নির্ভীক বলশালিতায়, এই নিষ্ঠুর রণোল্লাসে। জীবনকে সে গোলাপের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখেনি, ঝড়ের আকাশে অবারিত বিছাৎ-দীপ্তির মাঝে মৃক্তি দিয়েছে। এতো সহজে পরাজয় স্বীকার করলে তার চলবে কেন ? ঐ পরিমিত তুচ্ছ জীবন নিয়ে সে কী করবে ?

শিয়রের বইগুলির ওপর অতি স্লেহে বা হাতথানি মেলে দিয়ে শান্তি আন্তে-আন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

ŧ:

সকাল হ'তেই তাদের কলেজ—চোথে-মুথে জল দিয়ে আঁচলটা ত্'হাতে বুকের ওপর সামান্ত একটু পাট্ করে' একমাথা রুপু চুল নিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। হদটেলে ফিরে আদতে-আদতে সাড়ে দশটা। আধঘণ্টার মধ্যে স্নান, খাওয়া, বেশবাস। বেশবাসের মধ্যে পারতপক্ষে সাড়িটা বদ্লে নেয়, ভিজে চুলগুলিতেই ফাঁস একটা গেরো দিয়ে মাথার ওপর ছোট্ট করে' একটি ঘোম্টা তুলে দেয়, হাতে একটা চামড়ার সন্তা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ক'দিন মুচির একটাও দেখা নেই, জুতোর ঘুণ্টি ছটো কবে থেকে ছিঁড়ে পড়ে' আছে।

সেই চিন্তরঞ্জন এভিনিয়্ থেকে একফালি একটা গলি

বেরিয়েছে—তাইতেই কর্পোরেসান্এর সেই স্কুল। বাদ্ নেবার স্থাবিধে নেই—এক, রিক্সা। রোজ-রোজ অতো পয়সা সে কোধার পাবে? অগত্যা হেটেই সে যার, আমেও তেমনি হেঁটে। চারটের তার ছুটি—কথনো-কখনো আগেই বেরিয়ে পড়ে। আগে বেরিয়ে পড়লে সোজা সে হদ্টেলে চলে' আসে, চারটের বেরুলে সোজা সে বিডন্ধাটে পড়ে' তার টিউসানির জারগার গিয়ে হাজির হয়। তা, সপ্তাহের মধ্যে যদি ডটো দিন সে ছপুর-বেলা হদ্টেলে ফিরে জিরিয়ে নিতে পারে! এক শনিবার আর বুধবার।

আর-আর দিন চারটের পর চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু ধরে' বিজন্

ইটাটের দিকে যাবার বেলার শান্তি টের পায় তার পেছনে কারা

তাকে সমানে অনুসরণ করছে। প্রথম-প্রথম সে তা মোটে

আমোলেই আনে নি, কিন্তু পদক্ষেপের ক্তততা বাড়িয়ে তারা

যথন ক্রমে-ক্রমে তার সারিহিত হ'বার চেষ্টা করতে লাগ্লা,

তথন রীতিমতো সে অন্থির হ'য়ে উঠ্লো। একে-অন্তের মধ্যে

কী-সব খোলাগুলি কথা চলে, অন্ত চিন্তার মনকে শত ব্যাপ্ত

রাখলেও কানে তার কতক এসে চোকেই—এবং সে-ই যে

তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, তাতে আর তার সন্দেহ

থাকে না।

রাগে-হঃথে শান্তির চোথে জল এসে পড়ে। কিন্তু নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কী করবার আছে। জীবনে কতো বড়ো ব্যর্থতাকেই সে হাসিমুখে স্বীকার করে' নিয়েছে,

# অকাল বসস্থ

আর এই ক্লান্তিকর অনাহত অপমানের সে পাশ কাটাতে পারবে না? জীবন-যুদ্ধে সে একাকিনী, পথে কোগাও তার সঙ্গী নেই, সে নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরালা—তাই তারা তাকে এমন অসম্মান করতে সাহস করছে, কিন্তু নীরব উপেক্ষা ছাড়া এই অপমানের কী প্রতিবিধান হ'তে পারে।

কানকে সমস্তক্ষণের জন্তে কালা করে' রাখা অসম্ভব—তা ছাড়া লোকগুলি এতো ঘেঁদে যাছে যে তাদের উপস্থিতিকে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাদের এগিয়ে দেবার জন্তে শাস্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অসাধারণ তাদের বাধ্যতা—তারাও তেমনি থেমে পড়েছে। এবার তাদের দিকে চোখ না-ফেরানোই শাস্তির পক্ষে অসম্ভব ছিলো। ছটো লোক—পোষাকে ভদ্রতা থাকলেও চেহারায় বিন্দুমাত্র শালীনতা নেই। তাদের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত গা রি-ার করতে লাগ্লো, কিন্তু ফুটপাতের একধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সে আর কী করতে পারে ভ্

সামনে দিয়ে একটা রিক্সা বেতে দেখে শান্তি তাড়াতাড়ি সেটাকে হাত তুলে ডেকে দাড় করালে, দরাদরি না করে'ই সোজা উঠে বসলো। থানিকদ্র আসতেই টের পেলো তারাও একটা রিক্সা নিয়ে পিছু-পিছু আসছে, আর সামনের রিক্সাটাকে ধরবার জন্তে তাদের রিক্সায়ালাকে প্রবলকঠে উৎসাহিত করছে। পেছনের রিক্সাটা একেবারে শান্তির পাশে এসে পড়লো। তথন কোলের ওপর বই মেলে ধরে' ঘাড় হেঁট করে' রক্

#### অকাল ৰসন্ত

নিশাসে তা পড়া ছাড়া তার পথ থাকে না। এখানেও এই বই-ই তাকে রক্ষা করে।

কিন্তু রোজ-রোজ এমনি রিক্সা করে' যাওয়াও অসম্ভব।
অথচ শনিবার ও বুধবার ছাড়া (সে ছ' দিন তার ছপুরেই ছুটি
হ'য়ে যায়, এবং কথন সে পড়াতে যায় ঠিক তারা হিদিস্ পায় না
বলে') প্রতাহই তাদের রাস্তায় এই হাজিরা দেওয়া চাই।
ঘাম্তে-ঘাম্তে শান্তি পথ ভাঙে, এবং ছেলে হ'য়ে জন্মানোই
যে তার কতো উচিত ছিলো তা ভেবে চোথে তার জল এসে
পড়ে। তা হ'লে সহজেই সে এই অস্তায় কদাচারকে শাসন
করতে পারতো—এমনি করে' নির্লজ্জের মতো হাসতে দিতো না।

হয়েছেই বা না মেয়ে—তাই বলে' এমনি মুখ বুজে দে অপমান হজম করবে নাকি? পুরুষের মতোই সে স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতার সন্মান তাকে অক্ষুগ্গ রাখতে হ'বে নিজেরই দৈহিক শক্তিতে। একেক সমগ্গ হঠাৎ পেছন ফিরে সমস্ত ভিন্দিটা কঠিন করে' ঐ লোক ছটোকে তাদের উদ্দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় মুহূর্ত্তমাত্র প্রস্তুত হ'বার স্থযোগ না দিয়ে একটার গাল বাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে বসে—কথাটা মনে হ'তেই শাস্তির কেমন হাসি পায়—এবং ঐ অভিনয়ের কোন্ দৃশ্যে যে যবনিকা পড়বে ভাবতে গিয়ে সারা গা তার শিউরে ওঠে। প্রথমে একটা তুমুল হৈ-চৈ, হয় তো মেয়ে বলে' পথচারী ও পাড়ার বাসিন্দাদের সে দলে পাবে, সব কথা সজল চোথে ও শোকার্ভ গলায় সবিস্তারে তাদের

খুলে বল্তে হ'বে—দে নিভান্ত একটা থিয়েটারি চং—তারপর নিজেদের মুখ বাঁচাতে গিয়ে ও-পক্ষও আর মুখ বুজে থাকবে না, কোথা দিয়ে কী বলে' বসে তার ঠিক নেই, এবং ইচ্ছে করলে কী তারা বল্তে না পারে! তারপর শান্তিকে আবার সেই সব কথা সাড়ম্বরে খণ্ডন করতে হ'বে, অনেক সব সাটিফিকেট্ দেখাতে হ'বে—ব্যাপারটা শেষপর্য্যন্ত ফৌজদারি দাড়িয়ে যেতে পারে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কেলেস্কারির আর অন্ত থাকবে না, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে চাকরাট সে বাচিয়ে রাখতে পারে কি না সন্দেহ।

বিডন-স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে তবে তার টিউসানির জায়গা। বাড়ির মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ে' শান্তি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। লোক হু'টো খান্তে-খান্তে তথন সরে' পড়ে।

শান্তি হাতের ছাতাটা ও পায়ের জুতো জোড়া সিঁড়ির নিচে রেথে ওপরে উঠে যায়। প্রকাণ্ড কৌচের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে সরমা ফাষ্ট-বুকখানা নাড়া-চাড়া করছে!

বড়-লোকের ঘরের বউ—বরেস এই ষোলো-সতেরো হ'বে,
কিন্তু সমস্ত দেহ ভরে' তার উত্তাল রূপ, রেখার বন্ধন উত্তীর্ণ
হ'য়ে ভঙ্গিতে উথলে পড়ছে। মেয়েও বড়ো ঘরের—এতো
দিন লাবণ্যচর্চা ছাড়া আর কিছুতে তার হাত পাকে নি।
নতুন বিয়ে হয়েছে—স্বামী আয়-কর আফিসের বড়ো চাকুরে।
তাঁর ইছো, ইংরাজি ভাষার কয়েকটি অস্তত ছিটে-ফোঁটা সরমার

পাতে পড়ুক। অন্তত তার সঙ্গে আলাপ করবার সময় তিনি যেন ছয়েকটা নতুন কথা পান্। একটু যেন মুখ-ফেরানো চলে।

অন্ত সময় শান্তির স্থবিধে হয় না বলে' এই বিকেলের দিকটাই সে বেছে নিয়েছে। সরমা এই সময় তাকে চা এনে দেয়, কতো রাজ্যের খাবার, কতো রকম সাধ্যসাধনা করে, অপচ নিজে এক কামড় খাবে না। আপিস্ থেকে স্থামী বাড়ি ফিরলে তবে তার সঙ্গে তারো ব্যবস্থা হ'বে। আর, শান্তিই কি না এতো সহজে তার এই শিক্ষয়িত্রীর সম্মান খোয়াতে বসেছে! জলখাবারের ধার দিয়েও সে যায় না, ভঙ্গিতে অবিচল একটি কাঠিন্ত এনে সে দূর্ভ বজায় রাথে, টেব্লের ওপর বইটা মেলে ধরে' সে বলে: কাল্কের পড়া তৈরি হয়েছে তো প বানান্ করুন্

সরমা ফিক্ করে' হেসে বলে: কখন তৈরি করবো বলুন দিকি। সারা সকালটা শুধু-শুধু উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। মিছিমিছি অমন ঝগড়া করলে মেজাজ কারো কখনো ভালো থাকে ? আমিও দিলুম কথা শুনিয়ে। মন ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো। সারা জপুর বই আর ছুঁতে পারলুম না।

শাস্তি বলে: তবে ডিক্টেসান্ নিন্।

সরমা শব্দ করে' হেসে ওঠে; বলে: আপনি অমনি দারোগার মতো মুখ করে' থাকলে আমার ভয় করে। ডিক্টেসান্ নিয়ে কী হ'বে ?

- —না, কিছুই আপনার প্রোগ্রেস হচ্ছে না।
- —ভীষণ হচ্ছে, বাইরে থেকে আপনি কিছু টের পান্
  না। আমাকে কাল উনি চীনে-হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন,
  দস্তরমতো স্থাম্এ কামড় দিয়ে এসেছি—শ্বশুরঠাকুর শুন্লে
  আমাদের আর আস্ত রাখবেন না!

তব্ বদ্বার ভঙ্গিটা একটুও কোমল না ক'রে শান্তি নির্লিপ্ত কঠে বলে: কিন্তু আমার তো একটা কাজ করতে হ'বে, নিন্, লিখুন।

—বা, আপনি যে রোজ দয়া করে' আসেন এই তো আপনার কাজ। এই গাধা পিটিয়ে মাত্ম্য করার অনর্থক কট্ট করতে যাবেন কেন ? বসে'-বসে' আমার সঙ্গে গল্প করলেই তো পারেন —দিব্যি সময় কাটে।

আর গল্প করতে গেলেই তো সরমার স্বামী ছাড়া কোনো কথা নেই। শিক্ষরিত্রী বলে' শান্তিকে সে এতোটুকু গুরুত্বের মর্য্যাদা দেয় না। ভঙ্গিটা অমন উদাসীন ও রুক্ষ করে' না রাথলে খুসিতে সরমা কথন তারই কোলের ওপর উছ লে পড়তো।

শাস্তি বলে: কিন্তু আমাকে তো এমনি বদে' থাকার জন্তে রাথা হয়নি।

সরমা কোচের ওপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে বসবার ভিন্নিটা শিথিল ও নরম করে' আনে; বলে: আপনিও যেমন, বসে' থাকলেই বা আপনাকে কে তাড়ার! ফাঁকি দিতে না পারলে কর্ত্তব্যকাজে সত্যিই কোনো স্থথ নেই। আর আপনাকে

### জকলে বসস্ত

সত্যি বলছি শাস্তি-দি, আমার মাথায় ও-সব মাথামুণ্ডু কিছু ঢোকে না।

শান্তি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ আরো গম্ভীর করে' তোলে।

টেব্লের ওপর থেকে বই-খাতা ঠেলে দিয়ে সরমা বলে : কী হ'বে এ-সব ছাই-পাঁশ মাথার চুকিয়ে ? ওঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্তে আমার এই বাঙলা ভাষাই যথেষ্ট। আর বাঙলা ভাষা কতো যে মিষ্টি! আপনাদের মতো অমনি গ্যাড্-ম্যাড্ করতে গেলেই হয়েছে—গানের আসরে গদা-হস্তে ভীমের প্রবেশের মতো সব মার্টি হ'রে যাবে।

আবার বলে: আমার তো আর পেটের ধান্দায় চাকরি খুঁজতে হ'বে না, চাকরি তো আমি পেয়েই গেছি—একেবারে ইম্পিরিয়াল সাভিস, কী খলেন? মিছিমিছি কী হ'বে এ-সব হাঙ্গাম-ছজ্জুং করে'?

এমন সময় আপিস থেকে সরমার স্বামী ফিরে আসেন।
সরমাকে মাষ্টারের কাছে পড়তে দেখে ঘরের মধ্যে ক্রন্ত একটা
উকি মেরেই তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন!
অরণ্যে বসস্তের আবিভাবের মতো, সরমার সারা দেহে যৌবন
সহসা উধি-চূড়ার মতো আলোড়িত হ'রে ওঠে।

অভিভাবক কাছেই উপস্থিত ভেবে শান্তি অভিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওটে, তাড়াতাড়ি বই-খাতা টেনে এনে প্রায় ধমক দিয়ে বলে: লিখুন এবার, কোনোদিনই পড়া আপনি তৈরি করবেন না। এ রকম করলে কী করে' চলে বলুন্। নিন্।

ত্ব' হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে সর্যা বলে: আজ থাক্, শাস্তি-দি। আমি এবার উঠি।

- —এখুনি উঠ্বেন কি ? এক লাইনো আপনার পড়া হয় নি। বস্ত্র।
- —আপনি কিছু বোঝেন না, শান্তি-দি। আমার পড়ায় অমনোযোগের জন্তে বার কাছে আপনি নালিশ করছেন, পড়া এখন বন্ধ করলে সব চেয়ে তিনিই যে বেশি খুসি হ'বেন। এইমাত্র আপিদ্ থেকে ফিরলেন, এখন চারিদিকে ঘরের শুকনো দেয়াল দেখলে কখনো ভালো লাগে ? আপনিই বলুন না। তা ছাড়া, উনি যে আপিস থেকে ফিরলেন সে-খবরটা ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করার চালাকিটা ওঁর ধরতে পেরেছেন তো ? অমন লোকের জন্তে মায়া না করে' পারে ? বলে' সর্মা উঠে পড়লো।

শাস্তি কঠিন হ'য়ে বলে: কিন্তু আমি যে এসেছি—আধঘণ্টাও হয় নি।

—ভালোই তো। সরমা খুসিতে টল্মল্ করতে থাকে:
আপনার খাটুনিই বরং বেঁচে যাচ্ছে,—আমারো। আধ ঘণ্টাই
চের, যেন কাট্তে চার না—কথন উনি আপিস্থেকে ফেরেন!

শান্তি বলে: অন্ত সময় বদুলে নেবার স্থবিধে হ'লে-

—খবরদার ওটি করবেন না, শাস্তি-দি। আমারই যে সমগ্ন হ'বে না। আপিস থেকে ফেরার চাইতে আপিসে যাবার বেলায়ই যে বেশি সমারোহ। তারপর আজকাল আবার কথায়-কথায় রাগ করতে শিথেছেন। কী হ'বে এই সব পড়ে'গুনে তারপর একদিন সেই লোক ছটোর উৎসাহ অত্যস্ত বেড়ে গেলো, পেছন থেকে একজন আল্তো করে' শাস্তির আঁচলটা টেনে ধরলো।

শান্তি কী করবে কিছু ঠিক করবার আগেই অন্তদিককার ফুটপাত থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক সাঁ। করে এই পারে ছুটে এলো—হাতে তার একটা চেন্-বাধা কুকুর। কিছু জিগ্গেস করবার আগেই লোক ছটো পাশের গলি দিরে সরে' পড়েছে।

লজ্জার শাস্তি তথন মাটির সঙ্গে মিশে যাচেছ। সুবক জিগ্রোস করণে : কী ব্যাপার ?

শাস্তি রিশ্ব গলায় বল্লে,—আমার সঙ্গে চলুন, বলছি। এখানে এখুনি ভিড় জম্তে স্থক করেছে।

দূটপাত ধরে' বিজন্ষীটের দিকে এগোতে-এগোতে যুবক বল্লে,—তথন থেকে দেখছি আপনি 'ফলোড্' হচ্ছেন, লোক ছটো কে ?

—ক' মাস থেকেই আমাকে ওরা জালাতন করে। ঐ প্রাইমারি ইস্কুল্টার আমি টিচারি করি, এ-সময়টায় ইস্কুল ছুটি হ'লে টিউসানি করতে যেতে হয়, সেই প্রায় বিডন-স্লোয়ারের

কাছে। আর রোজ ঐ ছটো লোক আমার পেছনে হাঁটতে থাকে।

—বলেন কি! ক' মাস 'থেকে! লোক ছুটো যে ক্লীন ভেগে পড়লো। আমি এক্ষ্নি ওদের কুকুর লেলিয়ে দিতাম : কিছু শিক্ষাই যে ওদের দে'রা হ'ল না।

শান্তি আশ্বন্ত হ'য়ে বল্লে,—আপনাকে আদ্তে দেখেই সঙ্গে পড়েছে। বোধহয় এইবার চপ করে' যাবে।

- —না, বলা যায় না। দেখি, কী করতে পারি, বের আমি ওদের করবোই। আপনি এখন কোথায় বাচ্ছেন १
  - —আমার সেই টিউসানিতে।
  - —চলুন। সঙ্গে একটা দারোয়ান নিতে পারেন না?
- —ইস্কুল থেকে নিলে তাকে আমার এক্দ্টা দিতে হয় আর, এইটুকুন তো মাত্র পথ।
- —আপনাকে একা-একা এমনি আসা-যাওয়া করতে দেখেই ওদের এই বেজাতীয় সাহস বেড়েছে। দেখি, আমি ওদের ছাড়ছি না।

হু'জনে বিভ্ন-দ্রীটে পড়ে' নিঃশন্দে আরো থানিকক্ষণ হৈটে এলো। হঠাৎ থেমে পড়ে' যুবক বল্লে,—এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি, আর আমার নাম হচ্ছে রণেন মজুমদার।

কথাটা এমন স্থারে বলা হ'লো বেন রণেন এক্স্নি বিদার নিয়ে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে। শাস্তি আরেকটু হ'লে নমস্কার করতে হাত তুলছিলো, কিন্তু রণেন তার সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে।

শান্তির ইচ্ছা হ'লো বলে—আর কেন উনি কন্ত করে' আস্ছেন ? কিন্তু এ নিতান্তই প্রাণহীন ভদ্রতার মতো শোনাবে— অন্তত যে তাকে এই বিপদ ও লজ্জা থেকে উদ্ধার করলো ও যে পাশে আছে বলে' তার এখন রীতিমতো সাহস হচ্ছে, তার প্রতি এই মিগ্যা ও মামুলি চাটুবাদটা তার মানার না।

আরো থানিকটা রাস্তা নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। শাস্তি ফিরে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বল্লে,—এই বাড়িতে আমি পড়াই। আছো, আসি, নমস্কার। বলে' স্থন্দর করে' একটু হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' শাস্তি ভিতরে অন্তর্হিত হ'লো।

কিন্তু আজো সরমা পড়বে না। তার আজ সর্দ্দি করে'
চোথ-মুথ ছল্ছল্ করছে। ইউক্যালিপটাস্-এর তেলে কিছু
হচ্ছে না, গরম জিলিপিও সে ঢের থেলো, উনি এখন তাকে
ফুটবাথ দেবেন। তারি জন্যে আগে-ভাগেই তিনি আপিস থেকে
বেরিয়ে পড়েছেন।

—এ তো আপনার ভালোই হ'লো, শান্তি-দি। অনর্থক আধঘণ্টাও কাটতে দিলুম না। এখুনি আপনি পালান, পড়াবার নাম শুনলে গরম জলের গাম্লা নিয়ে না উনি তেড়ে আসেন! বলে' ভারি খন্খনে গলায় সে অনর্গল হেসে উঠ্লো।

নিম্পাণ গলায় শান্তি বল্লে,—আমার কী। আমার মাইনে পেলেই হ'লো।

—নিশ্চর ! আমরা তো ভাবছি আপনার মাইনে আরো বাড়িয়ে দেব, প্রায় রোজই কষ্ট করে' এমে শুধু-শুধু ফিরে

যান। এবার থেকে যেদিন একদম পড়বো না শান্তি-দি, আপনাকে চিঠি লিখে জানাবো।

শান্তি হেসে বল্লে,—তা হ'লে রোজই আপনি একখানা চিঠি লিখবেন।

- কিম্বা এক চিঠিতেই আপনাকে একমাসের লম্বা ছুটি দেব, কেবল মাসের পয়লা তারিথে আসবেন এতাদিন প্রতীক্ষা করার দক্ষিণা নিতে! তা হ'লেই ভালো হ'তো, কিন্তু ওঁর কাছে ভিজে বেরাল সাজতে হ'বে যে। মুখোসটা ঠিক রাখতে হ'বে—নইলে বিপদ আসাদের ছ'জনেরই, শান্তি-দি।
- —আচ্ছা. এবার তবে আসি। বলে' নিচে নেমে জুতো পরে' ছাতা কুড়িয়ে শাস্তি বাইরে চলে' এলো।

দেখলে কুকুর-হাতে রণেন তখনো দাভিয়ে আছে।

শাস্তি বিব্রত হ'েরে পড়লো; বল্লে,—আমার জন্তে এখনো আপনি দাড়িয়ে আছেন নাকি ?

রণেন বল্লে,—ই্যা, চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্যান্ত রেখে দিয়ে আসি। বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করতে পারেন না ?

এক পা ছ' পা করে' চলতে-চলতে শান্তি বল্লে,—বাড়ি কোথার, থাকি সেই হেলোর কাছে একটা প্রাইভেট হস্টেলে। বন্দোবস্ত আর কী করবো? তা থাক্, কপ্ট করে' আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, আমি একাই যেতে পারবো। এ-সমর আর কেউ উৎপাত করতে আসে না।

ষেন রণেনই এখন উৎপাত স্থক্ত করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে শাস্তি জোরে-জোরে পা ফেলতে লাগলো। রণেন বল্লে,— কিন্তু আমার বাড়ি পর্য্যস্ত তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

শান্তির পদক্ষেপগুলি আবার মন্থর হ'য়ে এলো।

এই তাদের বাড়ি—শাস্তি স্পষ্ট তা চিনে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখতে অট্টালিকাটা শাস্তির অসম্ভব স্বপ্নের মুহূর্ত্তে উচ্চতম আকাজ্জাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হাঁা, কুকুর নিয়ে রণেন সেই বাড়িতেই চুকলো।

বাকি পথটা কাট্লো তার সেই মা'র কথা নিয়ে, মোহন আর মিন্টুর ভবিয়তের কল্পনা করে', ছুটি হ'লে কা'র জন্তে সে কোন্ জিনিস কিনে নেবে সেই চিস্তায়!

তার পর দিন চারটের সময় ইস্কৃল থেকে বেরিয়ে শাস্তি দেখতে পেলো রণেন গেইটের কাছে কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাস্তি একটু হাসলো। রণেন বল্লে,—ক'দিন আমি আপনাকে এস্কর্ট করে' দেখি—বেটাদের নাগাল পাই কি না।

কতো দূর এগিয়ে এসেই পেছনে ফিরে তাকিয়ে শাস্তি বল্লে,—আপনার ভয়ে ওরা আর ঘেঁস্ছে না, এবার ওদের দক্ষরমতো ভয় ধরে' গেছে।

— শাস্থক না এগিয়ে। রণেন তার বলিষ্ঠ হাতে কুকুরের চেন্টা টেনে ধরে' বল্লে,—এই পামার মুদোলিনিকে দেখছেন, একবার লেলিয়ে দিলেই কামড়ে একেবারে টুকরো-টুকরো করে' ফেল্বে। তার পর পকেটে আমার এই হান্টার।

সত্যি শান্তির কেমন-যেন এখন অত্যন্ত নির্ভাবনা লাগে, দিব্যি অনায়াসে গল্প করতে-করতে হু'জনে তারা পথ চলতে গাকে। কুকুরটা থেকে সালিধ্যে একটু অন্তরাল এনে দিয়েছে।

শাস্তি হেসে বল্লে,—কিন্তু আপনি চলে' গেলেই আবার হয়তো স্থা-চক্ত জ্জনে সমানে উদয় হ'বেন।

রণেন বল্লে,—না, না, স্থ্যচক্রবধ সমাধা না করে' আমি ছুটি নিচ্ছি না। আপনার ভাবনা নেই।

সরমার বাড়ি থেকে বেরিয়েও শান্তি রাস্তায় রণেনকে প্রত্যাশা করে। তারপর তার বাড়ি পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ দেহের ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নমন্ধার করে' বলে: আচ্ছা, এবার চলি। অনেক ধন্তবাদ।

ধন্তবাদটা ক্রমে-ক্রমে উঠে যায়।

\*

\*

চারটে বাজতে-না-বাজতেই শাস্তি অস্থির হ'য়ে ওঠে, গেইট্ দিয়ে বেরিয়ে এসেই রণেনকে দেখে তার মুথমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে' গভীর তৃপ্তির একটি ছায়া নামে। আস্তে-আস্তে রণেনের

হাত থেকে কুকুরের চেনটা কখন খসে' গেছে, শাস্তির ছাতাটা সে আজকাল মাথায় ধরে। অর্দ্ধেক ছাতার বাইরে গিরেও শাস্তি ব্যবধানটা প্রশস্ত করতে পারে না, আবার আদ্ধেক কখন ভেতরে চলে' আদে।

শাস্তি রণেনদের বাড়ির কাছে এসে অল্ল একটু থেমে হেসে
নমন্বার করে' রোজ বিদার নেয় না, মাঝে-মাঝে অস্তঃপুরেও
ঢুকে পড়ে। আজকাল বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হ'য়ে
গেছে, রণেনের মা'র কাছে সে তার বাড়ির গল্ল করে, আধুনিক
কালের দারিদ্রোর ইতিহাস নয়—সেই সেকেলে তার ঠাকুরদাদা
কবে কোন্ ডাকাতের দল ধরে' দিয়ে সরকারের থেকে ইনাম
পেয়েছিলেন, তার কথা। সব চেয়ে মজা এই, বাড়ির মধ্যে
ঢুকে পড়ে' রণেনের সঙ্গেই সে আলাপ করতে পারে না।

বনেদি বাড়ি—ঐশ্বর্যে ঘর-দোর গম্গম্ করছে। শান্তি যেন কেমন হাঁপিয়ে ওচে।

না, শান্তির সময় নেই, সংসারে তার অনেক কাজ। ছোট
ভাই ছটিকে মানুষ করতে হ'বে, বাবার ঋণটা শোধ না করলেই
নয়—জীবনের ভুচ্ছ বিলাসিতায় তার ক্রচি নেই। মাঝে-মাঝে
বিশ্রামের জন্যে সে লুক হ'য়ে ওঠে বটে—কিন্তু এই ক্ষমাহীন
যুদ্ধযন্তভায়ই তার সত্যিকারের আশ্রয়। স্বপ্লের রঙিন মুখোস
খুলে ফেলে রুঢ় জাগ্রত রৌদ্রে সে অবতীর্ণ হ'লো।

সরমাকে শান্তিই যা-হোক্ চিঠি লিখলে। লিখলে, টিউসানি সে আর করতে পারবে না।

## অকাল ৰসম্ভ

সরমা নিয়মমতো পড়ে না বলে' নয়, পণচারীদের উৎপাতের জন্তে ঐ রাস্তাই সে ছাড়তে চায়। কারণটা অবিভি সরমা জান্তে পারলো না। তবু কী মনে করে' ফার্ছ বুকটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে স্বামীর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

# সদ্য স্থর্হ্যোদয়

অক্ষয়বাব তাঁর বসবার ঘরে অন্তির হ'য়ে পাইচারি করছেন। বাঁ হাতের হু' আঙুলের ফাঁকে আধ-থাওয়া চুফুটটা কখন নিবে গেছে। চাকর ছোট উইকার্-টেব্লে চা ও কয়েক টুক্রাফল রেখে গেছে—তা পর্যান্ত তিনি ছোঁননি। অথচ এ-সময়টায় চা তার না হ'লেই নয়। কটন্-মিল্এর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে ঐ জরুরি চিঠিটা তার শেষ করা উচিত ছিলো। আছকে বাত্রের ডাকে গেলে কাল নিশ্চয়ই চিমিটা তার হস্পগতো হ'তো —কালকেই তার পাওয়া চাই। কিন্তু চেয়ার টেনে সম্কুচিত হ'য়ে বসবার কথা তিনি ভাবতেই পারছেন না। থানিকক্ষণ চিন্তার শৃঙ্খলা ও স্পষ্টতা থেকে তিনি অব্যাহতি চান। শরীরকে কোনো একটা অনিদেখি ব্যয়ামে ব্যাপুত রেখে মনকে তিনি খানিকক্ষণের জন্মে ছেডে দিয়েছেন। কিন্তু শরীরকে অলস করতে গেলেই চারিদিকের প্রশস্ততা হঠাৎ সম্বীর্ণ হ'রে উঠ বে—তথন খুঁ টিয়ে-খু টিয়ে নিজেকে অনুধাবন করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। ওপরের ঘর থেকে কেউ কেদে উঠ্লো নাকি ? অক্ষয়বাবু শ্রতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। না, কালা নয়, আকাশে হঠাৎ মেঘ করে' জোরে হাওয়া দিয়েছে। আশ্বস্ত হ'য়ে অক্ষয়বাবু জানলায় এনে দাঁড়ালেন। আকাশের যা চেহারা, এখুনি জল এসে পড়বে। জল এসে গেলেই মুস্কিল, সমস্ত ঘরে নির্জ্জনতা নিবিড় হ'য়ে উঠতে থাকবে। তথন নিজের দিকে না-তাকিয়ে আর উপায় নেই-অক্ষয়বাবু মনে-মনে কেঁপে উঠলেন। দরকার নেই, তার চেয়ে আগেই

বেরিয়ে পড়া ভালো—সোজা মহেক্রবাব্র তাসের আডায় ।
কোন্ বাজিতে হাতে নতুন কোন্ তাসের সিরিজ্ আসে,
কোথায় কথন কী ফিনেস্ করতে হয়, তারই উদ্দীপনায়
নিজেকে থানিকটা সময় চঞ্চল রাথা যাবে। বাড়ি যথন ফিরে,
আসবেন, তথন নিশ্চয়ই মেঘ কেটে গেছে, মুয়ৣর্ভগুলির রঙ তথন
ঠাপ্তা, আবহাওয়াটি তক্রাভুর।

দরজার কাছে এসে অক্ষয়বাবু ডাকলেন: শ্রীপতি! চাকর এসে হাজির।

—আমার রেইন-কোট আর ছাতাটা নিয়ে আয় ওপর থেকে। জল্দি। বেরুবো একবার।

কিন্ত বল্তে-বল্তেই অসীমোৎসারে আকাশ ভেঙে পড়লো!

শ্রীপতি ছাতা আর রেইন্-কোট নিয়ে এলে অক্ষয়বারু বিরক্তমুথে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—রাখ্ ও-গুলো। বেরুনো গেলো না
দেখছি। হাঁারে, তোর দিদিমণি কী করছে জানিস ?

জিনিসগুলো গুছিয়ে রেথে শ্রীপতি বল্লে,—চা দিতে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কিছুতেই খুল্লেন না।

— খুল্লেন না কীরে ? এই অসময়ে ঘুমিয়ে পডলো নাকি ? যাই. দেখে আসি গে।

বলে' ওপরে যাবার সামান্ত একটু ব্যস্ততার ভঙ্গি করতেই শ্রীপতি অন্তর্হিত হ'ল। চাকরকে বিদেয় দিয়ে তক্ষ্নি তিনি উপরে উঠে গেলেন না যা-হোক্। আবার তেমনি অস্থির পায়ে পাইচারি স্কুক্ন করলেন। ছবি নিশ্চয়ই কথনো ঘুমিয়ে পড়ে নি—এই কি

তার ঘুমোবার সময়। —বড়ো জোর বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। নিজেকে নিয়েই সে এখন ব্যস্ত,—আকাশময় বিশাল শৃগুতায় তার সম্পূর্ণতা! হয়তো কাঁদছে, হয়তো বা চূপ করে' বসে' বুষ্টি দেখছে, —মেয়েরা এমন অবস্থায় কী যে করে অক্ষয়বাবু তা ভেবে স্থির করতে পারলেন না। কিন্তু দরজা খুল্লোনা কী-রকম। একটা সাড়া পর্যান্ত দিলে না। মুহুতে অক্ষরবাবুর ন্থ-চোথ ভারে বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো, গারে ঘাম দিলো, হঠাৎ যেন আর চলতে না পেরে শরীরটা স্তব্ধ, দৃঢ় হ'য়ে গেলো। বোকা মেদ্রেটা আত্মহত্যা করে নি তো ? হয়তো মনেক ডাকাডাকির পর কোনো সাডা-শব্দ না পেয়ে যথন লোকজন লাগিয়ে দরজা ভেঙে ফেলবেন, তথন দেখা যাবে ছবির পাণ্ডর ঠাণ্ডা মৃত দেহটা মেঝের উপর নাল হ'য়ে পড়ে' আছে। অক্ষয়বাবু চোথের সামনে সেই অপরূপ বার্থতার নিটুর চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচছেন। আর প্রতিকার নেই: যাকে জীবনে স্বথী ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্মে তাঁর এতোদিনকার এই অক্লাম্ভ চেষ্টা ও সাধনা, সমস্তই ব্যর্থ হ'বে গেলো, সংসারে সেই একমাত্র তাঁর মেয়ে—তাঁর ঘূর্ণ্যমান আহ্নিকগতির অচপল মেরুদণ্ড— সেই বৃঝি আজ ভেঙে যেতে বসেছে। শ্রীরে হঠাং বল্দঞ্চার করে' মক্ষরবাবু দ্রুতপায়ে উপরে উচতে লাগলেন। গলার কাছে হৃৎপিও ধুক-ধুক করছে, ঢোঁক গেলা যাচ্ছে না, কুইনিন্-খাওয়া কুগীর মতো কানের মাঝে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি এঞ্জিন গর্জ্জন স্থক করলো। সিঁড়িটা স্তব্ধান দেহের মতো অসাড়, অনড্-আলোটা জালা হয়নি বলে' আবহাওয়াটা কেমন-বেন সুচ্ছিত,

শোকাচ্ছন্ন—মৃত্যুর ভ্রাণে যেন ঘন, গম্ভীর হ'য়ে আছে। অক্ষয়বাবুর হাঁটু ছটো কাঁপতে লাগলো, দেহের ভার আর বইতে পারবে না। তবু রেলিং ধরে'-ধরে' আস্তে-আস্তে তিনি উঠতে লাগলেন। সেই তাঁর ছবি--এখন মেঝেময় ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে পড়ে' আছে। শেফালির বুস্তের মতো নরম, রক্তাভ তার দেহ—এখন একেবারে নীল, যে-নীলে প্রেমের অবিনশ্বরতার আভাস, যে-নীলে দৃষ্টি-উত্তীর্ণ স্কদর দিগন্তের ইসারা! বাপের উপর সে চমৎকার প্রতি-শোধ নিলো যা-হোক। এতো দিন ধরে' তিনি এই ছবির জনাই প্রাণপণে টাকা জমিয়ে এসেছেন, লেখাপড়া শেখাচ্ছেন—তিন বছর বাদে এম-এ পাশ করতে পারলে ডক্টরসিপের জন্মে তিনিই তাকে সঙ্গে করে' বিলেত নিয়ে যাবেন বলে' এখন থেকেই তোড়-জোড় করছেন—সে লণ্ডনে পড়বে, আর তিনি কটিনেন্ট যুরে বেডাবেন—তার নামে গেলো-হপ্তায় de soto-র অর্ডার গেছে : সব এক নিমেষে ফুরিয়ে গেলো। এতো যার স্থথ-স্থবিধা, এতো যার স্বাধীনতা, সে কি না সামান্ত একটা মুখের কথায় এমনি অকাতরে পরাজয় স্বীকার করবে। এতো পড়া-গুনো করে<sup>2</sup> কাব্য-উপস্থাস ঘেঁটে, এই সে শিখলো এতো দিনে ৷ অক্ষয়বাবু আরেকট হ'লে চেঁচিয়ে উঠতেন, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে উঠে তিনি স্থইচ পেলেন। অন্ধকার এতোক্ষণে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ—প্রথম টোকার কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। বৃষ্টির শব্দ ভূবিয়ে অক্ষয়বাবু দরজায় আবার ধাকা দিলেন। ঘরের ভেতরে সিক্তার সাড়ির ঝল্মলানি শোনা

গেলো, কিন্তু সেটা সাড়ির শব্দ না জলের ছাঁট—স্পষ্ট তাঁর ঠাহর হ'ল না। দরজায় আবার আঘাত করলেন।

ভেতর থেকে মৃত্ কঠে প্রশ্ন এলো: কে ?

ভয় নেই—ছবির স্বর, স্পষ্ট ছবির স্বর! তাতে এক ফোঁটা কানা নেই, কুণ্ঠা নেই,—থানিকটা খেন ভয়ের জড়িমা আছে, হয়তো বা প্রচ্ছন প্রসন্নতা। বিশ্লেষণ করবার দরকার নেই— সে যে অস্কৃত্ত হ'য়ে পড়ে নি, এই যথেই। সে যে তার স্নায়্গুলোকে গুটিয়ে কুঁকড়ে পড়ে নেই, এই তার গভীর গৌরবের কথা।

অতিললিত স্বরে ছবি আবার শুধোল: কে?

অক্ষরবাবু নিঃশব্দে নামতে স্থক্ক করলেন। গলা বড়ো করে'
নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে কেমন তাঁর লজ্জা করতে লাগলো।
মেরের নির্জ্জনতার বেদনায় তিনি উঁকি মারতে এসেছেন। বিচারকর্ত্তার নিজে দাঁড়িয়ে অপরাধীর দণ্ডবিধান দেখার মধ্যে নির্মাম
বর্ষরতা আছে—সেটা আর তবে শাসন নয়, বস্ত জিঘাংস্থতা।
অক্ষরবাবু স্থইচ্ ঠেলে সিঁড়ি অক্ষকার করে' দিলেন। এরি
মধ্যে ছবি নিশ্চয় তাঁকে তার ঘরে আশা করতে পারে না।
দরজায় টোকা শুনে হয়তো ভেবে থাকবে প্রদোষই লুকিয়ে
আরেকবার এসেছিলো—শেষ বিদায় নিতে। এখুনিই হয় তো
দরজা খুলে ছবি বাইরে চলে' আসবে। অক্ষরবাবু তাড়াতাড়ি
সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে অক্ষকারে লুকিয়ে ছবির দরজা-খোলার
অক্ষুট আওয়াজের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দরজা খুললা

না। দরজা খুলেই বা হ'বে কী! সামনেই অতক্র প্রহরীর মতো দেয়াল উদ্ধৃত হ'য়ে আছে।

হ্যা, প্রদোষ আজ এসেছিলো। প্রায়ই হয়তো সে আসে, আর-আর দিনের চেহারা তার বিনয়নম, শালীন-শোভন, থানিকটা বাধিত থাকবার ভাব মেশানো; কিন্তু আজ তার আচরণে ও পোষাকে কেমন-একটু বিদ্রোহের রঙ দেখা যাচ্ছিলো। হ্যাৎ যে অক্ষয়বাবুর বসবার ঘরে এসে হাজির—তিনি তথন সেই কটন্মিল্এর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে জরুরি চিটিটা সবে আরম্ভ করেছেন। তার উপস্থিতিটা এমন উগ্র বে অক্ষয়বাবুকে টেব্লের থেকে মাথা তুলে থাড়া হ'য়ে বসতে হ'ল। চুরুট কামড়ে তিনি জিগুরেস করলেন: কী ব্যাপার ?

প্রদোষ একটুও না ঘাব্ড়ে টেব্লের ধার বেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে।
কেশে গলাটা পর্যন্ত তার পরিষ্কার করতে হ'ল না। VivaVoce-পরীক্ষা-দিতে-আসা স্মাট ছাত্রের মতো অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে
বল্লে,—ছবির সঙ্গে আমার বিধের মত নিতে এসেছিলাম।

কথাটা বুলেট্এর মতো অক্ষয়বাব্র কানের মধ্যে সিয়ে বিদ্ধ হ'ল। হাত থেকে কলমটা থসে পড়লো, মুথের চুরুট তেমনি নির্বোধের মতো দাঁত দিয়ে কামড়ে রইলেন। প্রদোষ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—এতোদিনের এই অবারিত প্রশ্রের পর আজ তাঁর চোথ কপালে তুললে চল্বে কেন ? সামান্ত স্নায়বিক চুর্বলভায় হাতে তার অল্প-অল্ল ঘাম দিয়েছে, পকেটের ক্রমালে ডুবিয়ে ঘামটা সেমুছতে লাগলো। মুথে তারো একটা সিগারেট বা চুরুট থাকলে

অনেক স্থবিধে হ'ত—এই স্থুল নিঃশক্ষণী এতো ক্লান্তিকর লাগতো না। কথাকে ঢের বেশি জীবস্ত, ভঙ্গিকে ঢের বেশি উজ্জ্বল করার পক্ষে আমুষঙ্গিক অমন একটা অবলম্বন দরকার—দেখতে নিরীহ, কিন্তু অস্ত্রের মতো প্রবল। সিগারেটের অভাবে পকেট থেকে গরদের ফুরফুরে রুমাল বের করে' প্রদোষ কপাল ঘদতে লাগলো। বক্তব্যটাকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করলে: ছবিকে আমি বিয়ে করতে চাই। তার মত আছে। তার মত পেয়ে এবার আপনার মত নিতে এগেছি।

অক্ষয়বাবু সহজে তাঁর সেই অপ্রাক্কতিক উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না। চেরারের হাতলটা শক্ত করে' মুঠিতে চেপে অতি রুক্ষ স্বরে বললেন: তুমি ৪ তুমি ছবিকে বিয়ে করবে ৪

প্রদোষ বল্লে: ই্যা, ছবি তাই স্থির করেছে। তাকে ডেকে জিগ্রেস করুন।

অক্ষয়বাবু আরো জোরে হাতলটা চেপে ধরে' বল্লেন: তার একার মতই যে যথেষ্ট নয় তা তুমি জানো দেখছি। তাই আমার কাছে তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার মত নেই, মত দেব না।

প্রদোষ তা জান্তো, কিন্তু এক নিমেষে তার মুখ-চোখ ছাইয়ের মতো সাদা হ'য়ে গেলো। শুকনো গলায় বল্লে,—কেন আপনার মত নেই জান্তে পারি ?

- —তুমি তার উপযুক্ত নও বলে'।
- —কিসে নই ? আমি তাকে ভালবাসি এই কি আমার উপযুক্ততার একমাত্র প্রমাণ নয় ?

আক্ষরবাবুর কুটিল কঠিন ভঙ্গিটা সহসা শিথিল হ'য়ে এলো।
টেব্লের বিপর্যান্ত কাগজপত্রগুলো অমনঙ্কের মতো নাড়া-চাড়।
করতে-করতে তিনি বল্লেন,—একমাত্র তুমি ভালবাসলেই তো
চলবে না।

নিমেষে প্রদোষের সমস্ত শরীর ফুল্স্ক অরণ্যের মতে।
দীপ্যমান হ'রে উঠলো। পরিপূর্ণ, উচ্চুমিত গলায় গে বল্লে,—
প্রকৃতির নিয়মে কোনো স্বেচ্ছাচারই চলে না—সামঞ্জন্থ না
ঘটলেই তা অস্থলর। আমি যদি একা ছবিকে চাইতাম, বা ছবি
বদি একা আমাকে চাইতো, তা হ'লেই সে-স্বেচ্ছাচারের নাম
হ'ত লালসা; কিন্তু আমরা হ'জনেই পরম্পারকে চাই বলে
তা হ'ল প্রেম। ছবিকে ডাকুন, সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে
আছে, তাকে জিগ্গেস করে দেখুন আমি মিথ্যে বলছি কি না।

অক্ষয়বাবু ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। অস্পষ্ট করে' ছবিকে একটু দেখা গোলো—পরনে তার চায়নার সিন্ধ— যুদ্ধে যে-রঙের অর্থ হচ্ছে গাঢ় বিশ্বস্ত তা, আর্টে যা চারুলালতা ও অপরিসীম গান্তীর্য্য—কুমারী মেরির পোষাকে যা নমনীয় ব্রীড়া ও মাধুর্য্য হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো। যেটুকু অস্পষ্ট আভাদ পাওয়া গেলো, মনে হ'ল ছবি যেন এক টুক্রো 'সেফায়ার্'। হয়তো এইবার এই ঘরের মধ্যে তার আবির্ভাব হ'বে। কিশলয়াকীর্ণ ঘন অরণ্যের মতো এই বুঝি সে মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্লো।

নিকৃষিয় নিপ্রাণ কঠে অক্ষয়বাবু বল্লেন: তাকে জিগগেস

করবার দরকার নেই। উপস্থাস 'কোট্' করে' তোমার এই বিলিতি বক্তৃতার আমি প্রশংসা করতে পারলুম না। কথাটা খোলাখুলি বলে' ফেলে ভালো করেছ—এই জন্মেই যা তোমাকে একট্ট 'ক্রেডিট্' দিছি। আমার এ-বিয়েতে একবিন্দু মত নেই—এটুকু জেনে রাখলেই আপাততো তোমার চলবে মনে হচ্ছে।

প্রদোষ সঙ্কোচে ছঃথে এতটুকু হ'য়ে গেলো। চোথের সামনে প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলেও লোকে যেমন ডাক্তারকে শেষ চেষ্টা করবার জন্মে সকাতরে অন্তরোধ করে, তেমনি অসহায় মলিন কণ্ঠে প্রদোষ বল্লে,—এই কি আপনার শেষ কথা ? একটুও ভেবে দেখবেন না ?

—ভেবে দেথবার কিছু থাকলে ভেবে দেথতুম বৈ কি : প্রদোষ বললে,—তা হ'লে এখন কী করবো প

খোলা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে অক্ষয়বার বললেন : ক্লীন্ আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তোমাকে অনেক আগে থেকেই এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে বারণ করে' দিয়েছিলাম। তথন শোনো নি, তাই এই অপমান তোমাকে নিতে হ'ল। কিন্তু সত্যি যদি মানুষ হও, এতে তোমার অপকার হ'বে না—

মান হেসে প্রদোষ বল্লে,—মাপনার এই স্বদেশী বক্তৃতাটুকুও বিশেষ উপাদেয় লাগলো না। কিন্তু আপনার মেয়ের কণাটাও কি একটু চিন্তা করবেন না? সে কি সত্যিই এতে স্থাী হ'বে?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে অক্ষয়বাব্ বল্লেন,—স্থ-জিনিসটার সত্যিকারের অর্থ জানতে হ'লে কিছু অভিজ্ঞতা চাই। সে-অভিজ্ঞতা ছবির নেই।

- —আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থাটিয়ে তার স্থথ ধার্য্য করতে চান্ ? এটা কি ভালো হ'বে ?
- —তার জন্তে তোমার মাথা ঘামাতে হ'বে না। এ নিয়ে বিশেষ মাতামাতি না করে' সোজা পথ দেথ। বলে' অক্ষয়বাব্ মাথা গুঁজে চিঠিতে মন দিলেন।

প্রদোষ এক পা ছ' পা করে' খানিকটা পিছু হটে' সোজা বেরিয়ে গোলো। এবার নিশ্চর পর্দার অন্তরাল ঠেলে ছবি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। বহু প্রতিবাদ, বহু অন্তন্মর, বহু প্রলাপোক্তির পালা। অভিজ্ঞতার বদলে রোমাঞ্চমর অপমৃত্যুর ক্ষুধা! স্থবির স্থথ চাই না, চাই উল্লাসময় উচ্চুজ্ঞালতা। ক্রতকম্পময়ী বিছাংলতার মতো তার দেহ, ক্ষণক্ষ্রণের অসহ্য দীপ্তিতেই তার জীবনানন্দ—তার পরে হোক্ না অগাধ, নিঃশন্দ অন্ধকার। অকাল মৃত্যুতেই প্রেমের অহন্ধার। এইবার ছবি সেই যৌবনের পক্ষথেকে, প্রেমের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আবির্ভূত হ'বে। অক্ষরবাব্ সমস্ত চেতনা শ্রুতিশক্তিতে কেক্সীভূত করে' তার পায়ের শন্দের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্ত পর্দা নড়লো না। সাড়ির দেই ক্ষীণ আভাসটুকু কথন রচ় রৌদ্রে সবুজ শিশিরকণার মতো মিলিয়ে গেছে।

\* \*

অক্ষয়বাব ফের তাঁর বসবার ঘরে নেমে এলেন। বৃষ্টি ঘনিয়ে এসেছে, নিঃসঙ্গতাবোধের নিবিড়তা তাঁর মনে ধীরে-ধীরে পুঞ্জিত হ'তে স্থক করলো। আলো নিভিয়ে অন্ধকারে তিনি চুপ করে' বদে' রইলেন।

না, ছবি নিজ্জীব ভাবুকতার ধার দিয়েও যায় নি, তার গলার স্বর দপ্তরমতো পরিষ্কার, আচরণ বিগতর্ষ্টি প্রভাতাকাশের মতো পরিচ্ছর, নির্মাল—সে ইম্পাতের মতো কঠিন, ঠাণ্ডা। তার জন্তে তাঁর চিন্তা করবার কিছু নেই। উদ্ভাপের প্রবলতায় যেমন বৃদ্দুদ স্থাষ্ট হয়, তেমনি যৌবনের আতিশ্যো সে একটু মোহ বিস্তার করেছিলো মাত্র—কিন্তু বাবহারিক জীবনে উদ্ভাপ বা আবেগের সহনশীলতাই হচ্ছে ধাঁটি জিনিস। ছবি তা জানে, তাই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে নি। তার জন্তে বিলেতে আই-সি-এস তৈরি হচ্ছে, প্রদোষ তো নিতান্ত এক কবি!

অক্ষয়বাবু আশ্বস্ত হ'লেন। আশ্বস্ত হ'লেন বটে, কিন্তু মন যেন খুসি হ'ল না। প্রদায় তাকে সঙ্গে করে' মত নিতে এলো, সে লুকিয়ে পর্দার আড়ালে নিজের ব্যক্তিত্ব লুপু করে' অপরিচয়ের অন্ধকারে আর্ত হ'য়ে রইলো। তার দাম নেই, সার্থকতা নেই, স্বকীয়তা নেই—সহমরণের সেই অত্যুজ্জল উন্মত্তা নেই। তারপর প্রদোষকে যখন মুখের ওপর অপমান করে' বিদায় দেওয়া হ'ল, তখনো সে নির্বাক, নিরশ্রু, নির্বিকার। সোজা সে ঘরের মধ্যে চুকে পড়তে পারলো না ? গভীরতম উপলব্ধির দৃঢ়তায় মুক্তকণ্ঠে সে বলতে পারলো না : আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো ? এই সে ভালবাসে ? এরি জন্তে সে নেপথ্যে থেকে প্রদোষকে সল্পুখ্যুদ্ধে প্রেরিত করেছে ? তারপর —প্রদোষের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গেই এই বৃষ্টিমিগ্ধ অন্ধকারের মতো বিরামময় বিশ্বতি! তারপর—অক্ষয়বাব্ আর ভাবতে পারলেন না।

হয়তো শারীরম্পর্শে ছবি প্রদোষের কতো ঘন হ'য়ে এসেছিলো—কতো কথা, কতো সঙ্কেত, কতো ছোটখাটো অর্থহীনতা! রেখায় ও রূপে, আবরণে ও ইসারায়, সারিধ্যে ও স্বপ্নে ছবি হয়তো কতো প্রাচুর, কতো প্রগল্ভ হ'য়ে উঠেছিলো,—তাই আজ প্রদোষের এতো বিশ্বাস, এতো হঃসাহস, এতো দীপ্তি! সব তার জুড়িয়ে একেবারে ঠাণ্ডা, বিবর্ণ হ'য়ে যাবে! ছবির ভাবনা কী, তার বাবা আছেন, ব্যাঙ্কে টাকা, সমুদ্রপারে লণ্ডন, ভাবী প্রতিষ্ঠাবান স্বামী—সমৃদ্ধি আর সম্মান, স্থকোমল বিছানা ও স্থস্বাহ্ন খান্ত। তাই এতে তার কিছু এসে যাবে না, বরং প্রেমের প্রেডছায়া থেকে দে নিস্তার পেলো। আর প্রদোষেরই বা এমন কী ক্ষতি হ'বে ? অবলম্বনহীন ছটি মাত্র বিমর্ষ দিন, নারীজাতির প্রতি অমামুষিক বিতৃষ্ণা; তারপর কুল্লাটকা বিদীর্ণ করে' নির্মুম সুর্য্যালোকে তার অত্যুজ্জল

আত্মোদবাটন। এ ভালোই হ'ল। জীবনের স্থচনায়ই মেয়েদের এই পরিচয় পেয়ে তার লাভ হ'বে বৈ কি—সে তার সৌভাগ্যা, এই ব্যাহত হওয়ার অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতে সে সাবধান হ'তে পারবে—তারা চিরকালই এমনি অগভীর, এমনি পল্লবগ্রাহী, এমনি একখেরে! বে-মেয়ে এমন কাপুরুষ ও কৃত্রিম, সৌখীন বাক্যচ্ছটায় ও কামনাকাতর সালিধ্যে বে-মেয়ে উচ্ছুদিত হ'তে পেরেছিলো, সে প্রদোষকে একা নির্জ্ঞন পথে ঠেলে দিয়ে নিজে দিব্যি বিশ্বতির অতিকোমল গাঢ় অন্ধকারে আত্মগোপন করে' থাকবে ও কালক্রমে অভ্য পুরুষের দেহার্থিনী হ'বে—যেখানে প্রেমের প্রভাব থেকে প্রদোষকে তিনি রক্ষা করলেন। মরুভূমির বাতাসে নিজের সৌরভ অপচয় করবার চাইতে ঢের বড়ো কাজ তার করবার আছে। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে অক্ষয়বার্ তাকে সেই সঙ্কেত করলেন।

অক্ষয়বাবু অসহায়—প্রদোষকে দরজা দেখানো ছাড়া তাঁর পথ
নেই। ছবি স্থথ চায়, প্রতিষ্ঠা চায়; সংগ্রাম চায় না, নিয়তস্পদ্দনময়
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল জীবন চায় না। তার পায়ের মাপে যেমন জ্তা,
তেমনি জীবনের মাপে স্থথকেও তার খাপ খাইয়ে নিতে হ'বে।
মেয়ের স্থের জন্তে কী না তিনি করতে পেরেছেন—এ তো সামান্ত
এক অবাঞ্চিত প্রেমিককে দরজা দেখিয়ে দেওয়া মাতা! তাই সে
অক্ষয়বাবুর বিরুদ্ধবাদিনী হ'তে সাহস পায় না, পাছে এতো বড়ো
আশ্রয় হারিয়ে তাকে পথে বসতে হয়! বাবা যা করবেন, তা

তার ভালোর জন্তেই করবেন—এমন অকপট বিশ্বাস ও বিনতি আজকালকার আইন-অমান্তের যুগে বিরল বলতে হ'বে। তাই সে পর্দার আড়ালে অমন মূর্ত্তিমতী বিরতির মতো নিম্পন্দ হ'য়য় দাঁড়িয়ে ছিলো। দূঢ়, নিক্ষম্প, বলতে হয় বলো,—নিষ্ঠ্র। জীবনে স্থথ পেতে হ'লে নিষ্ঠর হ'তে হয় বৈ কি।

প্রদোষকে তিনি বিদার দিলেন বটে, কিন্তু মেরের এই কুৎসিত স্বার্থপরতাকে মনে-মনে শতন্থে ধিকার দিরে উঠলেন। পৃথিবী-ব্যাপী এই বিপুল আয়োজনের স্বথানেই অসম্পূর্ণতা—তার মাঝে একমাত্র স্থুখই কি স্থির, অক্তরিম ? তার সন্ধানে এই অপরিমিত ধাবমানতার মধ্যে কি নিদারুণ লজ্জা, কুৎসিত ভীরুতা নেই ? কিন্তু সে কথা ভাবলে চলবে কেন ? ছবি যখন সংসারে সহজ স্থুখ ও নিশ্চিম্ভ আরাম চার, তখন তাঁকে তা জোগাতেই হ'বে। তিনি তাকে যে এতাে দীর্ঘ দিন ধরে' এতাে গভীর শিক্ষা দিয়েছেন তা এমন করে' অপচিত হ'তে নয়। স্বাধীনতা যখন তার আছে, তথন আনাারাসেই তা স্বীকার করতে হ'বে।

বুঝলে প্রদোষ, মেয়েমান্থয় সব সময়েই আত্মস্থসন্ধানী এবং আত্মস্থের জন্মেই তাদের প্রেম—অন্তকে স্থথী বা ধন্ত করতে নয়, নিজে কৃতার্থ হ'তে। তোমাকে বলি, বল্তে তোমাকে আজ বাধা নেই—আমিও তোমার বয়সে একজনকে ভালোবেসেছিলাম। আমাদের সে-ভালোবাসা তোমাদের ভালোবাসার চেয়ে অনেক তফাৎ ছিলো—মাংসময়ী মূর্ত্তি আর প্রতিমায় য়ে তফাৎ। আমরা তথনকার দিনে প্রেমপাত্রীকে সন্ধান করতাম না, প্রেমকে আবিষার

# অকাল বসস্থ

করতাম। আমাদের নৈকট্যের মাঝে অনাবরণের এমন প্রথর দীপ্তি থাকতো না, থাকতো রহস্তের গাঢ় আচ্ছরতা। প্রকাশে কুট্টিত হ'রে অন্থভবে আমরা উদ্বেল হ'রে উঠ্তাম। যতো আমরা বোঝাতে চাইতাম, তার চেয়ে বৃঝতাম বেশি। তোমরা আমাদের চেয়ে কতো বেশি অগ্রসর হয়েছ। তুমি নির্ভীক স্পষ্ট কপ্তে ছবির প্রতি তোমার ভালোবাসা ঘোষণা করলে, তাকে স্ত্রীরূপে কামিনীরূপে আয়ত্ত করবার জন্তে স্পর্শে ও স্বাদে নিজেকে প্রসারিত করতে পারলে, কিন্তু আমি মুথ কুটে কোনো দিন যেমন আমার ভালোবাসা উচ্চারণ করতে পারলুম না, তেমনি অধিকারের পক্ষর অহঙ্কারে সামান্ততম প্রতিবাদ করবারো প্রবৃত্তি হ'ল না। শুনলে তুমি হাসবে, মুকুলকে যে আমি কোনোদিন স্পর্শ করে' আবিল করি নি, সেই তার চমৎকার ছঃস্পৃশুতা তাকে আমার কাছে অশরীরী শিখার মতো উজ্জল করে' ধরলো। মাত্র এই মনে হ'ল যে কবিতার ভাব বাস্তবজগতে স্থায়ী হ'ল না।

তার পর যা হ'ল তা তুমি জানো বা হ'দিনেই জানবে। হ'ল তিন বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হ'তে পারলুম। অন্ধকারে তুমি নিশ্চয়ই এখন দেখতে পাচ্ছ না, উত্তরের দেয়ালে জামার স্ত্রীর এন্লার্জর্ড ফটোটা টাঙানো আছে। জীবনে স্থাই হয়েছিলাম বৈ কি, —এই বন্ধনের মাঝে, বিশ্রামের মাঝে, সহজ সীমাবদ্ধতার মাঝেই নারীর পরম আত্মবিকাশ ঘটে। পূজা করে' দেবতা পাওয়ার চেয়ে, দেবতা পেয়ে পূজা করাই মেয়েদের পক্ষে সহজ পথ, প্রদোষ। প্রেমিকা পেলুম বটে, কিন্তু প্রেম পেলুম না। তোমাকে বলভে

দোষ নেই, স্ত্রী মারা যাবার পর আমি যে আর বিয়ে করি নি, তার কারণ একপত্নীত্বের আদর্শ নয়, প্রেমহীনতার ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা। তোমাকে আমি সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলুম।

তবে বলতে পারো, আমি বাধা দিতে গ্লেলুম কেন ? আমি নিজে বাধা না দিলে হয়তো অবস্থা বাধা দিতো, ঘটনা বাধা দিতো, হয়তো তোমরাই পরস্পরের কাছে বাধা হ'য়ে উঠ তে। ছবির মত আছে বলে' বডো বেশি আশান্তিত হ'নো না-বলতে কি. সব মেয়েরই মত থাকে, আবার সব মেয়েরই মত থাকে না। মুকলেরো মত ছিলো—বলতে পারো অতো কথায় সে তা ব্যক্ত করে নি. কিন্ধ অতিবাক্ততার চেয়ে তার সেই অবগাঢ় চেতনাহীনতাই ঢের বেশি মুখর ছিলো। যে-কোনো চেহারার হোক বাধা আসতোই, আমাকে দারী করো ক্ষতি নেই, কিন্ধ ছবির সত্য পরিচয় তো পেয়ে গেলে। অপ্রত্যাশিত চঃখের মাঝেই আমরা সত্যিকারের লাভবান হই, স্থাথের চেয়েও তা বড়ো স্থুখ, আরামের চেয়েও তা বড়ো আরাম, নিশ্চিত ব্যাধির থেকে প্রত্যক্ষ ত্রাণ পাবার পর্ম নির্ভাবনা। প্রেমিকার মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের মৃত্যু চের বেশি কুৎপিত, চের বেশি অল্লীল—আমাদের চেয়ে এতো বেশি অগ্রসর হ'য়ে তা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে বৈ কি।

প্রেমের অভিনয়ে ট্রাজেডিটাই স্থন্দর, স্বাস্থ্যকর—ট্র্যাজেডির যা উপজীব্য তা এ-ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ উদ্ঘাটিত হয়। গ্রীকরা ট্রাজেডির উদ্দেশ্য কী বলে' নির্ণয় করেছিলো জানো ?—kathersis. অর্থাৎ আত্মার শুচীকরণ। এই তুঃথে তুমি বলশালী হ'বে,

দৃষ্টি দৃপ্ত ও প্রেরণা স্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হ'বে। তোমাকে এই আশীর্কাদই করলুম, প্রদোষ। বহুদিন পরে ছবির সঙ্গে যদি তোমার কোনোদিন দেখা হয়, দেখবে আমার আশীর্কাদ ফলেছে কি না। তখন, আমি যদি বাঁচি, আমার কাছে এসো; হ'জনে খানিকক্ষণ খুব হাসা যাবে।

তোমাকে তবে সেই কথাটাও বলি—এখন থেকেই বলে' রাখি। গেলো বছর মুকলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, তার এম-বি ছেলের জন্মে ছবিকে সে চায়। সেটা বডো কথা নয়, কেননা আমাকে ছেডে আমার টাকার প্রতি তার লোভ হয়েছে. তার স্বামী মদে ও আনুষ্ঠান্ধক উপকরণে সমস্ত বাস্তবিষয় ফুঁকে দিয়ে গেছে: তার হৃদয়জোডা না হ'লেও হাতজোড়া তথন অগাধ শৃন্তভা – সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। এও আশীর্কাদ করি প্রদোষ, বিবাহিতা ছবিকে যেন তুমি কোনোদিন না দেখ। বুদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তোমার যৌবন অট্ট থাকতে পারে, কিন্তু বাৰ্দ্ধক্য নারীর মজ্জাগত, বার্দ্ধক্য তার দিতীয় সতা। সেই জন্মেও নয়, যদি দেখ সে জীবনে স্থা হয় নি. এবং ভাগ্যচক্রে তোমারই সাহায্যপ্রার্থিনী—তখন তোমার সেই নিষ্ঠুর রূপণতা বড়ো বেশি হাস্তাম্পদ, বডো বেশি বাস্তব বলে' মনে হ'বে। যাক, তথনকার কথা তথন—তোমাকে বলে' রাখি, ছবিও কোনোদিন স্থী হ'বে না। প্রকৃতির নিয়মে সামঞ্জন্তের কথা বলছিলে না ? এ তাই।

আক্ষয়বাবু চমকে উঠ্লেন; দেয়ালের কাছে গিয়ে স্থইচ্ টেনে দিলেন। আকস্মিক আলোয় পলায়মান অন্ধকার হঠাৎ নীরবে অট্টহাস্থ করে' উঠলো। ছবি স্থা হ'বে না কী! তার স্থথের জন্তে তিনি অর্থব্যয়ের ক্রটি করছেন না, যাতে তার ক্ষচি সে বিষয়ে তাঁরো অভিমত অতিমাত্রায় উদার করে' রেথেছেন। না, সে স্থা হ'বে বৈ কি। মেয়েমাত্র্যুষ্ঠ কথনো স্থা না হ'য়ে পারে ? তান্প্রায় বেমন ঝল্লার নেই, তেমনি তাদের লায়তে ছঃথবোধ নেই। নিজের স্থানে ঠিক বেছে নিতে পারবে।

কিন্তু প্রদোষ মুখ স্নান করে' রইলো। তিনি যদি তার ছুঃখ না বোঝেন, তবে কা'র কাছে সে আশা করতে পারে 
ত্ব আক্ষরবাব কের অস্থির হ'য়ে পাইচারি স্থক করলেন। পৃথিবীতে
আজো তবে তিনি আছেন কী করতে—কি আর তাঁর কাজ 
প্রদোষের ঐ জলস্ত পূর্ণোচ্ছুসিত প্রেমের কাছে ছবির বিলাসী
আত্মপরায়ণতার মূল্য কী! কে ছবি 
তবি হোক্ তার মেয়ে,
কিন্তু একান্ত ভঙ্গুর, আত্মস্থখসর্ব্ধ, মেরুদগুহীন মেয়েই তো সে
বটে। তার ভুছ্ছ সথের ভুলনার পুরুষের প্রেম কতো ঐশ্বর্যাশালী!
প্রাদোষকে বিয়ে করে'ও বা স্থা হ'তে পারবে না কেন 
স্বি

তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাদেরই তো হস্তগত হ'বে—ছবির অভাববোধের কোণাও এতোটুকু ঘূলঘূলি থাকবে না। প্রুষ্থের প্রথম বঞ্চনার ভয়াবহ হুংখের বিপুল অসার্থকতা তিনি উপলব্ধিনা করবেন তো প্রদোষের আছে কে? কার কাছে তবে সে এসে হাত পেতেছিলো? প্রদোষের স্থথের ভূলনায় তাঁর মেয়ের স্থথের দাম কী!

বৃষ্টি সমানে চলেছে, মুহূর্তগুলি এখনো ঘন, স্বপ্লাচ্ছন্ন। রোদ উঠ্বে কাল ভোরে, ছবির নিটোল একটি নিশ্চিন্ত ঘুমের পর। এখনো তার মন অন্ধকারে কোমল, সমস্ত শরীর এখনো হয়তো বিমর্য, বিহরল। অন্তত আজ রাতটি পর্যান্ত ছবি প্রদায়কে ভালোবাসে। কাল্কের কথা কাল্কে,—অক্ষয়বাবু ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তটিকে অবিনশ্বর করে' রাখতে পারেন। এখনো সময় আছে, বৃষ্টি এখনো নিঃশেব হয় নি। এখনো ছবিকে অনায়াসে তিনি তার এই মুহূর্ত্তের আদর্শের কাছে বলি দিতে পারেন। পৃথিবীতে স্থখ অনেক না থাক্, প্রলোভন অনেক, কিন্তু প্রেম নেই—অন্তত আজকের এই বৃষ্টিঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মূহূর্তে ছবি ক্ষণকালের জন্যে দিব্য চোখে প্রেম আবিদ্ধার করতে পারে! এখনো সময় আছে।

এই রাত্রি বিদায় হয়ে গেলে সেই রুক্ষ দিন, সেই প্রত্যক্ষ মুক্তি, সেই নিষ্ঠুর বিচার। সেই বিরাট বর্ণহীনতা। এখনো পর্য্যস্ত ছবির চিন্তান্তক্ল্য আছে, গায়ের সাড়ি এখনো হয়তো সে ছাড়ে নি, শ্রীপতিকে পাঠিয়ে এখনো প্রদোষকে ফিরিয়ে

আনা যেতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে কোনো দিক দিয়েই কোনো শেষ কথা নেই—সবখানেই তার আরম্ভ। এখনো সময় আছে। পুরুষের সার্থকতা নারীর আত্মতৃপ্তির ওপর জয়ী হোক্। অন্তত এক মুহুর্ত্তের জন্তে জয়ী হোক্।

অক্ষয়বার্ কম্পিত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন ! ছবি নিজে নেমে না আস্কুক, তিনিই উপরে উঠে যাবেন। যদি সতাই সে এখন কাঁদতে বসে' থাকে, তবে তিনি চোথ ভরে' একবার দেখবেন প্রথম প্রেম ব্যর্থ হ'লে মেয়েরা কেমন কাঁদে,—কালায় ধুয়ে দৃষ্টি আবার কখন খর রোদ্রের মতোক্ষ্যার্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তা তো তিনি দেখেছেন। সেটা আর আশ্চর্য্য কী! আশ্চর্য্য হচ্ছে, এই অশ্রুধারা, এই ক্ষণিক ব্যর্থতাবোধ, আশ্চর্য্য হচ্ছে বেদনার কাছে এই মধুর আত্মনিবেদন। ছবি না আস্কুক, তিনি যাবেন—তার এই ব্যর্থতাবোধের আনন্দের মধ্যে তাকে বন্দী করে' রাখ্তে। এই চেতনার থেকে তাকে তিনি মুক্তি দেবেন না। কাল্কের কথা কাল্কে,—ভবিয়্যৎ সব মুহুর্ত্তেই অন্ধিগম্য, অবাস্তব—আজকেই উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত আবহাওয়া।

অক্ষয়বাবু আন্তে-আন্তে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। দেয়ালের উচু জান্লা দিয়ে জলের ছাট্ এসে সিঁড়ি পিছল করে' দিয়েছে, সিলিঙ থেকে ঝোলানো আলোটা হাওয়ায় ছলে'-ছলে' তাঁর বিক্বত ছায়া ফেল্তে ব্যস্ত। কে তা লক্ষ্য করে—অক্ষয়বাবু ছবির ঘরের কাছে উঠে এসেছেন। দরজা তেমনি বন্ধ, কিন্তু তার ফাঁক

দিয়ে শীর্ণ একটি আলোর রেখা দেখা যাচছে। এখন আলো কেন ?
অক্ষয়বাবুর চোখ খেন শরবিদ্ধ হ'য়ে নিদারণ যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে
গোলো। ছবি কি তবে আলো জেলে তার এই ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ
করছে? এখন থাকবে ঘন, ঠাঙা, আর্দ্র অন্ধকার—নৈরাশ্যের
গভীর নিঃশন্তা। আলো জেলে এ কী নির্চুর উপহাস! বুঝলে
প্রাদোষ, মেয়েরা ভালোবাসতে তো জানেই না, যাকে একদিন
ভালোবাসা ভেবেছিলো সেই ভলের প্রতিও তাদের ম্মতা নেই।

অক্ষয়বাব্ নিংশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে ছবির হানি শোনা গেলো। এ কি, মেয়েটা একলা ঘরে পাগল হ'য়ে গেছে নাকি ? আপন মনে এ কী সে হাসছে ? অক্ষরবাবুর হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। আবার হাসি। কিন্তু এ পাগলের হাসি নয়, দস্তরমতো চিত্তপ্রসাদের পূর্ণ উচ্ছলতা। আলো জেলে এতো খুসি হ'বার যে তার কী কারণ থাকতে পারে ভাবতে গিয়ে অক্ষরবাবুর মাথা গোলমাল হ'য়ে গেলো। প্রদোষের সে অবমাননার দৃষ্টাস্তে তার অহস্কারের আর সীমা নেই, পরাজিত প্রেমকে এই বলে' সে সম্বন্ধনা করছে।

হঃসহ ঘুণার অক্ষরবাবুর সমস্ত শরীর দৃঢ় হ'রে উঠ্লো।
তার জন্তে যার এই তপস্থা, সেই তপোভঙ্গের লজ্জাকে সে
কর্ষণার ও স্নেহে আবৃত করবে না ? নিজে নেপথ্যে থেকে
পুরুষের এই পরাজয়ে সে গর্ব বোধ করবে ? অসম্থ ! অক্ষরবাবু
পা দিয়ে দরজার জোরে ধাকা দিলেন।

নিঃশব্দতার সমূদ্রে সেই হাসির তরঙ্গ অদুশু হ'য়ে গেলো।

ঘরময় ভয়ার্ত্ত স্তব্ধতা। আবার ধাকা পড়লো—এবার আরে। জোরে। ভেতর থেকে ছবি নম্র গলায় জিগ্রেস-করলো: কে ?

—আমি। কর্কশ গলায়, নিতাস্ত ধমকের স্থারে অক্ষয়বাব্ হেঁকে উঠলেন: থোল দরজা।

দরজা তবু খুল্লো না। দ্বিধাগ্রস্ত, দোহল্যমান মুহূর্ত্ত। অক্ষয়বাবু নিষ্ঠুরতর কঠে আবার ধ্যকে উঠলেন: কী করছিদ দরজা বন্ধ করে' ? থোলু বল্ছি।

আবার সেই মৃচ নিক্নত্তরতা। অক্ষরবাব্ অস্থির হ'য়ে উঠ্লেন। এই মেয়েকে তিনি সহাত্মভূতি দেখাতে এসেছিলেন, তার চোথে বেদনার অভিষেক দেখতে ?

—কী, ব্যাপারখানা কী ? খুলছিদ্ না যে এখনো ?

ছবি অবশেষে দরজা খুলে দিলো। না, সাড়িটা সে এখনো ছাড়ে নি, মেঘের মতো নরম—জায়গায়-জায়গায় অগোছাল, জায়গায়-জায়গায় পুঞ্জ-পুঞ্জ সাড়ি। চুলগুলি বুকে-পিঠে আলুলিত; না, বেণী বাঁধেনি আজ, ফুলে-ফেঁপে জায়গায়-জায়গায় বিরল, জায়গায়-জায়গায় রাশীকৃত হ'য়ে আছে। প্রসন্ন মুথে হঠাও ভয়ের পাণ্ডুরতা ফুট্তে কেমন-একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে—সে-স্থেথ নিঃশন্ধ-সঞ্চারী বেদনার ছায়া নেই। চোথে কৌতুক এখনো যেন মেলায় নি, ভয়ের ছোয়াচ লেগে কেমন একটু অস্বচ্ছতা ও আহত পশুর দৃষ্টির বিবর্ণতা এসেছে, তাতে এককণা অন্থণোচনা নেই। শরীর তার ত্রস্ত, চঞ্চল, নিবেদিকা পূজারিণীর নমনীয়তার চিক্ত পাওয়া যায় না।

তার মুখের ওপর অক্ষয়বাবু কটুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন: এতোক্ষণ কী কর্মছিলি ঘরে বসে' ? হাসির ব্যাপারখানা কী ? कारता कथा ना राल' ছবি আলগোছে দরজা ছেড়ে দিলো ব্যস্ত হ'য়ে অক্ষয়বাব ঘরের মধ্যে ঢকে পড়লেন, ঘরের সবগুলি জানলা খোলা, বুষ্টির ঝাপ্টায় মেঝেতে নদী বয়ে' যাচ্ছে। খাটটা নিরাপদে একপাশে সরানো, তার ওপর বিছানা নেই, জাজিমের উপর একটা পুরু সতরঞ্চি—কতগুলি তাস ছড়ানো. হাওরায় উড়ে কতক মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে স্থ-ছাড়ানো আমের কতগুলি খোসা পড়ে আছে—ছবি এতোক্ষণ বসে'-বসে' আম থাচ্ছিলো বুঝি। আম থেয়ে এইমাত্র আঁচলে যে সে হাত মুছেছে তার চিহ্ন এখনো স্পষ্ট ধরা আছে অক্ষ্যবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। এই সময়ে এমন বুষ্টিসিঞ্চিত বিরহঘন মুহুর্ত্তে কোনো মেয়ে নিশ্চিন্তমনে বসে' আম থেতে পারে তা তিনি মরে' গেলেও ধারণা করতে পারতেন না। এই মেয়ে পুরুষের প্রেমের জগতে রাজ্ত কর্বার পরোয়ানা পেয়েছিলো? অক্ষয়বাবু শৃত্য চোথে ঘরের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। পড়বার টেব্লটা আগোছালো, বই-থাতা চারিদিকে ছড়ানো, ক্যালেণ্ডারের দীর্ঘ পৃষ্ঠাগুলি হাওয়ায় উড়ছে, আল্না-ভরা সাড়ি-ব্লাউজের রঙিন ভিড়ে স্তুপীকৃত বিশৃঙ্খলা। দেওয়ালের হুক্ থেকে এস্রাজটা নামানো, হয়তো বুষ্টির সঙ্গে স্থর মিলিয়ে সে দিব্যি কয়েকটা গান গেয়েছে এতোক্ষণ। সারা ঘরে খুসি তার ধরে না, বইয়ের উড়ন্ত পাতার

মতো এখানে-ওখানে তা বিকীর্ণ হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে যেতে ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েইজ্—এঁতেও কম-সে-কম সাতদিন অন্তত সময় লাগে, কিন্তু বিরহের মহাকাশ থেকে নব-পরিণয়-সন্তাবনার উদ্দীপনায় অবতীর্ণ হ'তে ছবির সাত মিনিটো লাগেনি।

অক্ষরবাবু বিকৃত মুখভঙ্গী করে' প্রায় চীৎকার করে' উঠ্লেন:
—হিহি করে' এতো হাসবার কি হয়েছিলো ?

নিতান্ত অপরাধীর মত ছবি ঘাড হেঁট করে' রইলো।

আরো থানিক চুপ করে' থাক্লে অক্ষরবাবু তার গালে হঠাৎ একটা হয়তো চড় মেরে বসতেন, কিন্তু ঘরের কোণে কোথা থেকে কি একটা অক্টু শব্দ হ'তেই তিনি তাড়াতাড়ি চোথ ফেরালেন। মুখ তার সহসা মান, পাংশু হ'য়ে এলো টোক গিলতে পারলেন না, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। ঘরের কোণে আল্মারিটার ধার ঘেঁসে একটা উচুপিঠ-তোলা চেয়ারে জব্থবু হ'য়ে কে একটা লোক বসে' আছে। এই কাণ্ড! এতো দ্র! প্রেমিকের বিদায়পরিচ্ছদের পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়ই এই নির্লজ্জ অভিসার! প্রেমের অপঘাত মৃত্যুতে তাই তার এই স্থথোৎসব! অক্ষরবাবু মরিয়ার মতো সেই মসীরেখাময় নিম্পন্দ মৃত্তিকে লক্ষ্য করে' চেঁচিয়ে উঠলেন,—কে ?

সেই মূর্ত্তি নড়েও না, কথাও কয় না।

অক্ষয়বাবু সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হ'লেন। একেবারে ঠিক পিছনে। তবু তার হুঁস নেই। অক্ষয়বাবুর ইচ্ছা হ'ল

## অকাল বসম্ব

তার ঝাঁকড়া চুলগুলি মুঠিতে চেপে ধরে' টেনে ঘাড়টা এদিকে ফিরিয়ে তার মুচ্ছা ভেঙে দেন। কোণায় সে পালাবে ?

কিন্তু গায়ে হাত তুলবার আগে তিনি আর একবার চেচিয়ে উঠলেন,—কে এখানে বদে ?

লোকটা তেমনি উদাসীন; আত্মরক্ষার জন্ম ক্ষমা ভিক্ষা নেই, সন্মান বাঁচাবার জন্মে নিজের ব্যবহারের স্থপক্ষে কোন ব্যাখ্যার প্রয়াস নেই। অক্ষয়বাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ফের শুধোলেন: তুমি কে ?

মূর্ত্তি উত্তর দিলো: আমি প্রদোষ।

—প্রদোষ ? মৃহুর্ত্তে ঘরের স্থির অন্ত আবহাওয়াটা চঞ্চল বাতাসে ও বাহিতর্ষ্টিকণায় মেছর, মৃত্-মৃত্ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্লো। অক্ষরবাবু গলায় থানিকক্ষণ কথা পেলেন না; নিজেকে সমৃত করে' স্লিগ্ধস্বরে জিগ্গেস করলেন: কী করছ বসে' এখানে ?

প্রদোষ প্রসন্ন গলায় বললে,—আম থাচছ।

—আম থাচ্ছ ? অক্ষয়বাবু হেদে উঠ্লেন: কেটে প্লেটে করে' নয় যে। ওঠো, ওঠো, পোস্তা থেকে তিন ঝুড়ি আম এসেছে আজ। ভাগ্য ভালো—সব ঝুড়িই ফাষ্ঠ-রেইট্।

প্রদোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। যেন বিশ্বিত হ বার
কিছু নেই এমনি সহজ গলায় সে বল্লে,—অনেক থেয়েছি।
দেখছেন না কতো আঁঠি।

অক্ষয়বাবু বললেন,—তখন তুমি আর বাড়ি যাওনি ?

নির্লিপ্তের মতো কোঁচার খুটেই হাত মূছতে-মূছতে প্রদোষ বল্লে,—কী করে' ধাই বলুন—এমন বিশ্রী বৃষ্টি করে' এলো।

—তা বেশ করেছ। আজকে বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই—আমি শ্রীপতিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখেনেই আজ থাকো। কোনো অস্কবিধে হ'বে না তো ?

প্রদোষ এবার মৃঢ়ের মতো অক্ষয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

অক্ষয়বাবু ছবিকে বল্লেন,—মাঝের ঘরে প্রীপতিকে দিয়ে তোলা থাট্টা ফিট্ করে' প্রদোষের জন্তে বিছানা করে' রাখ্। প্রীপতি একা না পারে, বেখানে থেকে পারুক্, একটা মিস্ত্রি ডেকে আরুক্। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে বল্লেন,— আজ রাতটা ভালো করে' ঘুমাও।

ফের বল্লেন,—ঠাকুরটা কী রাধছে এ-বেলা? বৃষ্টিতে কী ভালোবাসো খেতে? থিচুড়ির সঙ্গে ডিমের বড়া? যা ছবি, ঠাকুরকে ডালে-চালে চাপাতে বল গিয়ে। ও! খোট্টাটা বৃঝি আবার ডিম ছোঁয় না। তবে তুইই ষ্টোভ্ধরিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা কর, যা। দেখিদ্ সাবধান, আঁচল সাম্লে। শ্রীপতিকেই বল, ধরিয়ে দেবে।

প্রদোষ হেসে বললে,—আমিই পারবো। কোথায় ষ্টোভ ?

—না, না, তুমি কেন? শ্রীপতিই তো আছে! তা এখনো রাত বেশি হয় নি। আর কতোক্ষণ পরে করলেও চলবে। জানলাগুলি বন্ধ করে' দে, ছবি। নতুন বৃষ্টি, চট্ করে' ঠাণ্ডা

লেগে যেতে পারে। এ কী, তোমরা হু'জনে যে একেবারে ভিজে গেছ ? জানুলায় দাঁড়িয়ে ছিলে বৃঝি ?

অক্ষয়বাবু দরজার দিকে অগ্রসর হ'লেন। যেতে-যেতে বল্লেন:
আম যতোটা পারো থাও, আর জামা-কাপড়গুলো বদলে ফ্যাল,
ছবি। আমার দেরাজ থেকে প্রদোষকে শুকনো একছুট্
কাপড় বা'র করে' দে। শিগ্গির। দেখি রান্নার কদ্র কী
হ'ল ? প্রীপতিকে মিস্ত্রি ডাকতে পাঠিরে দি। ডিম ঘরে
আছে কি না তাই বা কে জানে। বল্তে-বল্তে তিনি
অদৃশ্য হ'লেন।

খানিকক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাস স্তব্ধতা, পরে যুগলকঠে সবল স্বচ্ছ হাসি বৃষ্টিপাতের মতো অনর্গল উৎসারিত হ'য়ে উঠলো। ঘরময় বিকীর্ণ হ'তে লাগলো। দেয়ালে ঠিক্রে-ঠিক্রে ভেঙে-ভেঙে পড়লো।

অক্ষয়বাবু তাঁর বসবার ঘরে ফিরে এলেন।

সংশয়, তব্ও তাঁর সংশয় ঘোচে নি। স্থথ নেই, প্রদোষ ও ছবির গাঢ়তম মিলনের পরিপার্থেও স্থথ নেই। সাহস আছে, সংগ্রাম আছে, কিন্তু স্থথ নেই। তবে তা কী। ক্লান্তি,

ঊদাসীন্ত, অবহেলা ? উদ্ভাপহীনতা ? পুনরার্ত্তি ? অক্ষয়বাবু অন্থির-পায়ে পাইচারি করতে লাগলেন।

তবু কালকের কথা কাল্কে। আজকের এই মুহূর্তটি নতুন, সম্বস্থাোদয়ের মতো পরিচ্ছন। এবং এই তো প্রেম।

# त्यी वन

বিবাহ-পর্কটা কোনোরকমে সমাধা হইল। হাতে বিদ কথনো কোনো সম্পত্তি, আসে, সেই ভরসায়ই ভবিশ্বৎ বংশধরদের মুখ চাহিয়া লৌকিক অমুষ্ঠান একটা পালন করিলাম। নচেৎ আমি করুণাকে ভালোবাসিও করুণা আমাকে কামনা করে—ইহার চেয়ে সত্য ও স্বাভাবিক কোনো সম্পর্ক আর কোথাও কিছু থাকিতে পারে বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। চুক্তিপত্রে তব্ও সাক্ষী-সাবুদের সঙ্গে আমাদের নাম তুইটা দন্তথত করিয়া দিলাম। সমাজকে না মানিলেও আইনকে অমান্ত করিতে আমার পচ্চন্দ হয় না।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম সমস্ত জাকাশ সাদা হইয়া গেছে। অতো বড়ো আকাশের নিচে আমি ও করুণা ছাড়া ধারে-কাছে আর একটিও প্রাণী কোথাও চোখে পড়িল না। সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উগ্র ও উলঙ্গ মুক্তির মাঝে হুইজন অবতীর্ণ হইয়াছি।

করুণাকে আজ আত্মার অশরীরী আকাশ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া দেহের পিঞ্জরে বন্দী করিয়াছি বলিয়া সোড়াকার পরিচ্ছেদগুলি উল্টাইয়া দেখিতে আর ইচ্ছা করে না, সে এখন এতো প্রত্যক্ষ,এতো সন্নিহিত ও এতো স্পর্শ-ভঙ্গুর যে কাছে রাখিয়া পুদ্ধামুপুদ্ধরূপে তাহাকে অণুবীক্ষণ করা ছাড়া আর কোনো কাজে আমার মন বসিতেছে না। সে আর এখন ভাবময় রূপ নয়, লীলায়িত রেখা—সে আর সঙ্কেত নয়, সহজ ও স্থির একটা সিদ্ধাস্ত। দীর্ঘ সাত বৎসর মেঘলোকে সঞ্চরণ করিয়া

এখন নরম, ঠাণ্ডা, নতুন মাটিতে নামিয়া আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছি। যেন উত্তাল নদীতে নতুন চর পডিয়াছে,।

হাতে একটা মোটা চাকুরি আছে, দেহে আছে স্বাস্থ্য, স্থান্ত প্রতিপ্র প্রলোভনের সঙ্গে উত্তপ্ত প্রেম, স্পৃহার সঙ্গে ভোগ—আর করুণার আছে সেই অমিত শক্তির কাছে প্রবল প্রচুর সমর্পণ—সমাজকে আমরা ভয় করিব কিসের ভয়ে ? দরজা যদি সে বন্ধ করিয়া দেয়, আমাদের স্থানের পরিধি আরও বেশি বাড়িয়া গেছে মাত্র; আমরা এত অপরিমিত শক্তিধর যে আমাদের প্রাণবেগকে সে রুদ্ধ করিতে পারিল না। করুণাকে লইয়া অসীম নির্জ্জনভার মধ্যে নামিয়া আসিলাম,—সেখানে ভাহার আকাশ ও আমি ছাড়া আর কেহই রহিল না।

আমার কবিত্ব এত জলীয় নয় যে নিরাবরণ নৈকট্যের মধ্যে পাইয়া করুণাকে আমার বিস্থাদ লাগিবে, বরং তাহার সৌন্দর্য্য এত নিষ্ঠুর ও নিদারুণ মনে হইল যে স্বপ্নের চেয়ে সত্যকেই বেশি রোমাঞ্চময়, বেশি রমণীয় বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। একটি মুহুর্ত্তও আর মান রহিল না।

কিন্তু জাঁক করিয়া এত কথা এখনই বলিবার কী হুইয়াছে ৷ করুণাকে কাছে পাইয়াছি তো মোটে সাত দিন ।

একটু শুছাইয়া নিতে সাত দিন সময় লাগিল বৈ কি!
কোথায় এখন বেড়াইতে যাওয়া যায় ছুইজনে তাহাই পরামর্শ
করিতে বসিলাম।

গরম পড়িয়া গেছে—দার্জিলিঙটাই চোথের সামনে ঝিক্মিক্

করিতেছিল। কিন্তু করুণার সবতাতেই অভিনব মৌলিকতা আছে—চিস্তার এই চমৎকারিতাই তাহার চরিত্রের বিশেষ একটা গুণ। মাথা নাড়িয়া বলিল,—দার্জ্জিলিঙ নয়, চলো পিসেমশাইর কাছে যাই।

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে কোথায় ?

সে পূর্ববঙ্গের একটা অখ্যাত গ্রাম—পদ্মা ও মেঘনা যেখানে ফিশিয়াছে ঠিক তাহারই কাছ-বরাবর। পিসেমশাই বুড়ো মানুষ, যৌবনে স্ত্রী মারা যাইবার পর সহর ছাড়িয়া সেইখানেই একেলা রহিয়া গেছেন; লোকজন লাগাইয়া কিছু জোত-জমি ক্ষেত্ত-খামার করিয়াছেন,তাহাই তদারক করেন—সংসারে আপনার বলিতে বৃহৎ একটি সেতার ছাড়া কিছুই নাই—সেইখানেই করুণা আমাকে লইয়া যাইবে। আমাদের দেখিয়া নিশ্চয়ই তিনি খুব খুসি হইবেন ও হাতে যথন আমার লম্বা ছুটি আছে, তথন কিছুকাল না-হয় সেইখানেই স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসা যাইবে।

কথাটা নতুন একটা নেশার মত আমাকে আচ্ছন্ন করিল।
করুণা চিরকাল রাজধানীতেই মামুষ হইহয়াছে, তাহার উজ্জ্বল,
মুখর, সদা-ব্যস্ত জীবন-যাত্রায়ই সে অভ্যস্ত। সে এই
কলিকাভাকে আমারই মতন ভালোবাসে, তাহার রাস্তা ও
আলো, তাহার ধূলা ও শব্দ, তাহার অধিবাসীদের বিচিত্র
কোলাহল! দোকান, ষ্ট্রল্, জান্লায় রঙিন আলো, স্বপ্লাতীত
মুল্যের জিনিস-পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ! সে ভালোবাসে

পোষাকের তাপ ও গন্ধ, আহারের স্বাদ ও আবহাওয়া, চলিবার 
অনিবার একটি ছন্দোহীনতা! বিবাহের ছই দিন পর তাহাকে 
নিয়া ফির্পোর রেপ্টোর্যাণ্ট হইতে যখন টাক্সি করিয়া বাড়ি 
ফিরিতেছিলাম, তখন সে এক হাতে আমার হাতের উপর 
তালি দিয়া কহিয়াছিল: কী চমৎকার এই জীবন, আর কী 
চমৎকার এই কল্কাতা! এতো এখানে পাবার, এতো 
দেখবার! আমার সব এমন ভালো লাগে! খেতে, সাড়ি 
পরতে, ঘুরে-ঘুরে দোকান দেখতে, জিনিস কিনতে, রাত করে' 
বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে তোমার পাশে এসে শুতে! পড়বার 
এতো বই, শোনবার এতো শক্ষ! কতো লোকের সঙ্গে দেখা, 
কতো রকম আলাণ। তোমারো খুব ভালো লাগে না ?

সেই করুণা হঠাৎ গ্রামের প্রতি—তাহার পারহীন শুদ্ধতা ও আলস্থের প্রতি এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠিল দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। কিন্তু তাহাকে দমাইতে চেষ্টা করা রুণা। কথাটা তাই ঘুরাইয়া বলিলাম,—কিন্তু তোমার পিসেমশাই যে যুগল-মুন্তি দেখে ওঁ বলে' আরাধনা স্থক করবেন এ তুমি ভাব্ছ কেন ?

করণা তাহার ছই চকু উজ্জ্বল ও বিক্ষারিত করিয়া কহিল,—অনায়াসে ভাব ছি। পিসেমশাই দাদা-কাকাদের মতো অমন কাঠখোট্টা, একগুঁরে নয়। বাইশ বছরে বৌ হারিয়ে সারা জীবনে যে আর বিয়ে করেনি, সে আর ষাই হোক্ প্রেমকে অমর্য্যাদা করবে না।

কথাটা করুণা এমন জোর দিয়া বলিল যে তাহার যুক্তিটা যাচাই করিয়া দেখিবার সময় হইল না। বলিলাম,—সেখানে গোলে হু' দিনেই তুমি হাঁপিয়ে উঠ্বে।

—মোটেই নয়। করুলা সোফায় গা এলাইয়া হাঁটুর উপর
পা তুলিয়া বসিয়াছিল, এবার কথার প্রাবল্যে উঠিয়া পড়িল।
বসম্ভের বাতাসে বনের নতুন পাতার ঘন শিহরণের মতো
তাহার গা ভরিয়া পাতলা সিল্ধ ঝল্মল্ করিয়া উঠিল।
কহিল,—সেখানে আমার খুব ভালো লাগবে দেখো। দার্জ্জিলিঙে
যারা যাবে তারা এখনো ভাবুকতার স্তরে বসে' ঝিমুচ্ছে আর
স্বপ্ন দেখছে। আমরা এখন পরস্পরের কাছে এতো গভীর
হ'য়েও এতো পরিচিত যে প্রকৃতিকে আর আমরা ভর করি
না। আর আমাদের আরোজন বা উপকরণের দরকার নেই—
এই অবকাশটিই দেখো আমাদের কতো ভালো লাগবে।

করুণা কী স্থন্দর করিয়া কথা কয়। আমি উহার কথাগুলির স্পষ্ট দ্রাণ পাই, মুঠি ভরিয়া স্পষ্ট স্পর্শ করিতে পারি। উহার কথাগুলি লীলায়িত ভঙ্গিতে আমার চোথের সামনে নাচিতে থাকে।

আমি আরেকটা কোচে একটু দূরে বসিয়াছিলাম, আমার দিকে আগাইয়া আসিতে-আসিতে আবার কহিল,—কলকাতার রাস্তায় শব্দ ও রঙ যেমন ভালো লাগে, তার চেয়েও ভালো লাগবে আমার নদীর ঢেউ আর ফেনা। বলিয়া সে আমার কোলের উপর বসিয়া ছই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল। কহিল,

—তারপর সন্ধ্যায় নৌকা করে' বেড়াবো— অন্ধকার কালো নদীর ওপর,—ভাবতে পারো একবার ? বলিয়া হথে অস্থির হইয়া আমার মুখের উপর চুমা খাইতে লাগিল।

কথাটা না বলিয়া পারিলাম না—আমার মনে হইল রূপালি নদীর জলে আমি যেন সাঁতার দিতেছি।

তাহার পর গালের উপর গাল রাথিয়া ঈরং কাং হইয়া করণা কহিল,—চলো, আজই তা'লে বেরিয়ে পড়ি। ওঠো তবে এখুনি। কিছু জিনিস-পত্র কিনে—ধরো একটা ক্যামেরা, টর্চ, ক্লাস্ক্,—ষ্টেশনে গিয়ে ঢাকা-মেইলে হু'টো লোয়ার্-বার্থ রিজার্ভ করে' আসি। আজই—মাথায় যথন একবার এসেছে, আর দেরি নয়। প্রলোভন দেখে 'না' বলাটা অতি সহজ্ব —একটা কাপুরুষেও তা বলতে পারে। ওঠো, ওঠো—পিসেমশাইকে এখুনি গিয়ে একটা টেলি করে' দিতে হবে—নইলে, রাজ্যছাড়া দেশ,—হয় তো আমাদের যাবার আগে আর পৌছুবে না। ওঠো।

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িতেছিল, তাহাকে ছই হাতে নিবিড় করিয়া কোলের উপর বাঁধিয়া রাখিলাম।

নিঃশব্দ রাত্রিকালে নদীর তরল কলধ্বনির মতো সে হাসিয়া উঠিল: এখন নয়, টেনে। পৃথিবীটা ষে চলেছে এখানে বসে' থেকে এমনি মোটেই মনে হয় না। তাই টেনে—মখন সত্যি-সত্যিই আমরা যাচছি। বলিয়া করুণা সারা শরীরে সিঙ্ক্রির কোমল একটা ঝড় তুলিয়া উঠিয়া পড়িল।

#### ভকাল বসস্ত

ট্রেনের রাতটা ব্যক্তিগত কথায় ও আচরণে কোনোরকমে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু ভোরবেলা নারায়ণগঞ্জের ষ্টিমারে চাপিয়া করুণা একেবারে ষ্টিমারের চাকার কাছে নদীর ঢেউর মতো উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। একসঙ্গে এতো সাদা জল, এতো সবুজ মাঠ ও আকাশময় এমন নীল নিমে ঘতা জীবনে আর সে কোনোদিন দেখে নাই। হাওয়ায়-উড়ানো সাদা সিল্ক এর রুমালের মতো ঝাঁক বাঁধিয়া গাঙশালিক উড়িয়া যায়, ষ্টিমারের যাত্রীদের দিকে চাহিয়া পারে দাঁড়াইয়া আত্রল-গায়ে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মুখ ভেঙচায়, ঢিল ছোঁড়ে, কথনো বা আয়-আয় বলিয়া ষ্টিমারটাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, ঢেউর বাডি খাইয়া জেলে-ডিভিগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া নিমেষে আবার মাথা তুলিয়া ভাদে আবার ডোবে, স্তুপীক্ত কচুরি-পানায় সবুজ মথ্মলের পুরু বিছানা কে বিছাইয়া রাথিয়াছে, কথনো বা কত দূরে আসিয়া নদীটা অপরিমিত ভন্ন হইয়া উঠে, পার বা সীমা (मथा यांग्र ना.—आंत्र कङ्गणा ভয়ে, বিশ্বয়ে, আনন্দে, শব্দ করিয়া, হাততালি দিয়া, গান গাহিয়া, নাচিয়া, লাফাইয়া আমাকে ও চারপাশের কৌতূহলী যাত্রীদের একসঙ্গে উদ্বাস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলে।

তারপর তুপুরবেলা ষ্টিমার-ঘাটে নামিয়া যখন নৌকা করিলাম,

#### অকাল বসস্থ

তথন করুণাকে আর দেখে কে! খেল্না পাইয়া ছোট খুকিটর মতো খুনিতে অস্থির হইয়া উঠিল। কখনো নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া বড়ো-বড়ো চোথ মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে থাকে, বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না, টাল সাম্লাইতে না পারিয়া কাঁপিয়া পড়ে, কখনো বা আমার হাত ধরিয়া টলিতে-টলিতে ভয়ে-ভয়ে ছইয়ের উপর উঠিয়া আসে, রোদ্বুর গ্রাহ্ করে না, কখনো বা বেলা পড়িয়া আসিলে নদীতে পা ডুবাইয়া বিদয়া ছলাৎ-ছল করিয়া জল ছিটায়।

ঘাটে আসিয়া যথন নৌকা লাগিল, সন্ধ্যা হইতে তথনো বেশ বাকি আছে। পারে একবৃক সাদা দাড়ি লইয়া যে বৃদ্ধটি নিকটায়মান নৌকোটার দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, করুণা খুসি হইয়া কহিল, তিনিই আমাদের পিসেমশাই। নৌকাটা ভিড়িতেই করুণা একলাফে পারে নামিয়া পড়িয়া পিসেমশাইকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে বৃকে জড়াইয়া ধরিলেন, থানিকক্ষণ কিছু কথা কহিতে পারিলেন না। আন্তে-আন্তে আমিও আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি মাথার নিলাম। এমন সৌম্য গজীর প্রশান্ত অবয়ব ও দৃষ্টির আকর্ষণে কে না বশীভূত হইবে ? তিনি সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—ইনি কে, করু ?

করুণা লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া অথচ লজ্জা দেখাইবে না বলিয়া প্রচুর হাসিয়া কহিল,—তোমার জামাই।

—জামাই ? তোকে চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিলো ? বড়ো জোর ধরে ফেলেছি ত' ? বলিয়া প্রায় খুতরাষ্ট্রের প্রবল সস্তানমেহে

আমাকে বৃকের উপর ঠিক আলিঙ্গন নয়—নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কহিল্লেন,—কবে এই কাণ্ডটা করলি গুনি ?

করুণা কহিল,—এই দিন সাতেক আগে।

তাহার গাল বাড়াইয়া একটা চড় মারিতে উত্তত হইয়া পিসেমশাই কহিলেন,—দিন সাতেক আগে, আমাকে তবু খবর দিসনি হতভাগি ?

গালটা সরাইয়া করুণা কহিল,—কাউকে কিছু খরব দেবার অবস্থা মোটেই ছিলো না যে।

—কেন ? ব্যাপারখানা কী ? বলিয়া পিসেমশাই আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

আমার হইয়া করুণাই কহিল, স্থন্দর করিয়া সে-ই কথা কহিতে জানে: আমরা যে ঠিক গণ-গোত্র জাত-জন্ম মিলিয়ে বিয়ে করিনি, পিসেমশাই। আমরা যে ভালোবাসি—বিয়ের ঠিক পরে থেকে না-হ'য়ে কয়েক বছর আগে থেকেই। এই অপরাধে বাবা-জেঠা কাকা-দাদা সবাই আমাদের ত্যাগ করলেন—খবর আর কাকে দেব ? কোনো রকমে কাজ সেরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

উত্তরে পিসেমশাই কী বলেন দেখিবার জন্ম তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। শাশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখ আনন্দে ও গৌরবে সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। অন্ত হাতে করুণাকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন,—ভালোবাসার আবার জাত-জন্ম কী ? খুব করেছিদ্, বেশ করেছিদ্—এই তো চাই। তোরা না হ'লে সমাজকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে কে? বলিয়া আমার কাঁধে প্রবল ঝাকানি দিয়া কহিলেন,—সাবাদ্ বাবাজি, জীতা রহো! তোমাদের দেখে কী যে খুসি হ'লাম বাবা—এই দেখবার জন্মেই হয় তো এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু স্থারেন-শালার হঠাৎ এমন মানসিক অধোগতি হ'ল কী করে? ও না শুন্ছি নিদারুণ সলেসি হয়েছে?

আমার শ্বশুরকেও যে কেহ শালা বলিতে পারে ইহা ভাবিয়া ভীষণ খুসি হইলাম। কহিলাম,—যতো বেশি সন্নেসি হচ্ছেন, ততো বেশি হিন্দু হচ্ছেন যে।

—রেখে দাও,—ওর ভণ্ডামির কথা আর জানিনে আমি ? ভালোবাসি, একে-অত্যেকে বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করে স্থী হ'ব বিশ্বাস হয়—এর চেয়ে সহজ আর কিছু হ'তে পারে নাকি পৃথিবীতে? কিন্তু আর এখানে দাঁড়িয়ে নয়, নিশ্চয়ই তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে। চলো, চলো, পান্ধি তৈরি—এই জহর, মোটঘাটগুলো মাথায় ভুলে নে।

করুণা কহিল,-পাল্কি, পাল্কি কী হ'বে, পিসেমশাই ?

—বাড়ি যে এখান থেকে ক্রোশ হয়েক পথ। নে, ওঠ, আর দেরি নয়। এই গণপতি—বলিয়া তিনি বেয়ারাদের ডাক দিলেন: ফাঁক পেলেই যে খালি ফুড়ুক্-ফুড়ুক করবি—দের ভেঙে তোদের হুঁকো। বলিয়া তিনি মাটি হইতে মোটা লাঠি গাছটা তুলিয়া লইলেন। কহিলেন,—ওঠ্ ব্যাটারা, কাঁধ দে শিগগির। লঠনে তেল ভরেছিস তো রে জহর ?

করণা আপত্তি করিল: মাইল চারেক তো মোটে, স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পার্ম্বা। পান্ধি-ফান্ধি কেন, হেঁটে যেতেই খুব ভালো লাগবে।

—না না, পথ-ঘাট স্থবিধের নয়, পাট-ক্ষেত, কাঁটা-বন, অনেক কিছু মাড়িয়ে থেতে হ'বে। একটা খাঁড়িও পেরোতে হ'বে— তার একঠাটু জল, নে, ওঠ্।

করুণার আপত্তি আর টিঁকিল না, দেহটাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ঘাড়-হেঁট হইয়া পান্ধিতে গিয়া উঠিতে হইল। পিসেমশাই আমাকে কহিলেন,—তুমিও উঠে পড়ো, বাবাজি।

কহিলাম,—আমি উঠবো কী! আপনি বুড়ো মান্ত্ৰ, আপনিই উঠে বহুন। আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারবো।

পিসেমশাই লাঠি লইরা আমাকে তাড়িয়া আসিলেন: জামাই হ'য়ে উনি দিব্যি হেঁটে যাবেন? ওঠো। পরে কানের কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় কহিলেন,—ট্রেনে-ষ্টিমারে পাজির মতো প্রেম জমে না, বাবাজি—সেখানে অনেক যাত্রী, অনেক জায়গা। গায়ে গা না লাগিয়ে এখানে বসতে যাওয়াই বিপদ—বুঝলে, এমন স্থবিধে আর পাবে না।

তাঁহার কথা বলার ধরণ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম,—কিন্তু আপনার ভারি কন্ত হ'বে যে।

পিদেমশাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সহসা জহরকে সাক্ষী মানিয়া বসিলেন: শোন্ জহর, আমার দিব্যি-হাঁট্নে-ওয়ালা জামাই-বাবাজি কী বলছেন ? আমার নাকি কণ্ট হ'বে! বয়েস না-হয় আমার এখন ছেষ্ট্রই হ'লো, কিন্তু জানো বাবাজি, একহাতে কুপিয়ে এখনো গাছ ফাড়তে পারি, নৌকো বাইতে পারি, গোটা ছয়েক ইলিশ মাছ একা বেমালুম হজম করে' ফেলতে পারি—বেয়ারাদের কেউ হাঁপালে শেষকালে আমি গিয়েই ত' কাঁধ বদলাবো। বলিয়া তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া পান্ধির ছয়ায়ের কাছে লইয়া আসিলেন।

অগত্যা আমাকেও কোঁচা সামলাইয়া ঘাড় হেঁট করিতে হইল।

পিসেমশাই ভিতরে উঁকি মারিয়া কহিলেন,—আর কতো পা গুটোবি করু, গায়ে গা একটু লাগবেই। আমি ত' দ্রে-দ্রেই থাকবো, দেখতে আসবো না। তবে আর অতো ভয় কিসের ? বলিয়া তিনি হাসিমুখে দরজা হুইটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

পান্ধি চলিল। আমি আর করুণা জীবনে এতো মুখোমুখি হইয়া কোনোদিন বসি নাই। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী হইতে এই এতটুকু জায়গা পিসেমশাই আমাদের জন্ম ঘেরিয়া দিয়াছেন, বাহিরের আর-সব যেন লুপ্ত হইয়া সেছে।

দরজা ফাঁক করিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। বিকালের আলোটুকু পড়ি-পড়ি করিতেছে। দেখিলাম পান্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রন্ত পায়ে লাঠি-হাতে পিসেমশাইও ঝোপ-ঝাড় মাড়াইয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। দীর্ঘ সরল চেহারা, লাঠি ধরিবার ভঙ্গিটাতে কঠিন তেজ, বার্দ্ধকো ও উদারতায় দৃষ্টি কী

#### অকাল বসন্ত

প্রশাস্ত! করুণাকে যে আমি কতো ভালোবাসি তাহা এতদিনে এই পি্সেমণাইকে দেখিয়া বুঝিলাম।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে বাড়ি পৌছিলাম। গাছ-পালা দিয়া ঘেরা বাঁশের বেড়া-দেওয়া থড়ের একথানি মাত্র ঘর, ছোট একটুথানি উঠোন—ওপারে গোয়াল-ঘরে গোটা দশ-বারো গাই-বলদ। সমস্ত ছবিটি কী যে স্লিগ্ধ লাগিল, অন্তভূতিগুলি এমন স্ক্লম ও কোমল হইয়া আসিল যে নিজেদের যেন চট্ করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

কত রাজ্যের থাবারই যে পিদেমশাই জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। বলিলেন,—হাত-মুথ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়েছ তো বাবাজি, টপাটপ্ সাবাড় করে' ফেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—রাত্রের খাবার এখুনিই সেরে ফেলতে বলছেন নাকি ?

—রাতের খাবার মানে ? তোমাদের ঐ সব সহরে রসিকতা-গুলো রাখো। হাঁ করো শিগগির, নইলে জোর করে' গেলাবো কিন্তু।

পাশেই তালপাতার ছাউনি-দেওয়া ছোট একথানা আটচালায় পিসেমশাইর রান্না হয়। হঠাৎ দেখি তিনি নিজেই উন্থন-কাঠ, হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। করুণা ছুটিয়া আদিয়া কহিল,—এ কী হচ্ছে, পিদেমশাই প

—বা, রাঁধতে হ'বে না ? না, সারা রাতই তোরা উপোস করে' থাকবি ? ওরে জহর, মাছটা তোর কাটা হ'ল ?

করণা কহিল,—থেয়েছি ত' এক পেট, তবু বুঝ্লুম রাতেও না-হয় আবার থেতে হ'বে, কিন্তু তুমি রাঁধ্ছ কী! উন্থনের কাছ থেকে উঠে এসো বলছি, ওঠো। আমি আছি কী করতে?

করুণার মুখের দিকে চাহিয়া পিসেমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: শিগগির এখান থেকে পালা উন্থনমূখি, নইলে চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করব বলছি। উনি রেঁধে খাওয়াবেন! হাত-পা পুড়িয়ে সাড়িময় আগুন ধরিয়ে একটা লহ্বাকাণ্ড করুন, খুব ঠেসে খাওয়া হবে'খন। ছাখ্ না, এই বুড়ো পিসেমশায়ের হাতে রালাটা তোরা খেয়েই ছাখ্ না একবার, কলকাতার বাড়িতে আমাকে তোদের বার্চি রাখতে পারিস্ কি না। এই যে বাবাজি এসেছ, কিন্তু ধোঁয়ায় আর দাঁড়িয়ে কেন, তোমরা ছ'টতে মিলে ঐ মাঠে একটু বেড়িয়ে এসো না, মাঠ-ঘাট জ্যোৎসায় কেমন ফট্-ফট্ করছে।

ক্ষণা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—পিদেমশাই কিছুতেই আমাকে রাধতে দেবেন না। এতো রাজ্যের জিনিস নিয়ে বসে' ছটো উন্থন ধরিয়ে সব তিনি একাই নামাবেন বলছেন।

—হাঁটা, নামাবোই তো। ঘণ্টা ছ্রেক মোটে লাগবে। তোমরা ছ'টিতে মিলে মাঠে ততোক্ষণ ছুটোছুটি করে' খিলেটাকে ধারালো করে' জানো। হাঁটা, তোকে রাঁখতে দিলেই হয়েছিলো করু, বেচারা বাবাজিকে পাঁচটি ঘণ্টা সমানে চাঁদের দিকে হাঁ করে' চেয়ে থাকতে হ'ত। বসে'-বসে' এই গোঁফ-দাড়িওলা বুনো বুড়োর সঙ্গে গল্প কর্তে হ'লেই হয়েছিলো আর-কি। যা, যা, পালা। দিন্যি একটু হেঁটে এস, বাবাজীবন। ওরে জহর, হ'ল ? তুই যে সমস্ত রাত ধরেই' আজ মাছ কুটবি। তিন সের ছয়ে কী ছাই পায়েস হ'বে শুনি—হরেকিট্রর বাড়ি থেকে আরো সের ছয়েক কিনে আন্ গিয়ে—বলিয়া উরু হইয়া বসিয়া তিনি উন্থন খোঁচাইতে লাগিলেন।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে খাইবার জারগা হইরা গেল।
এখানেও তিনি আমাদের ত্ইজনকে আগে খাওরাইবেন, আমরা
আগে না খাওরা পর্যন্ত তাঁহার নাকি ক্ষুধাই পাইবে না।
কিন্ত তাঁহার এই আবদার আর আমি রাথলাম না, বলিলাম,—
আপনিও আমাদের সঙ্গে বঙ্গে' না খেলে আমরা রীতিমত
হাঙ্গার-ট্রাইক্ করবো।

করুণা ঠাই করিরা দিল। পিসেমশাই বলিলেন,— ততোক্ষণ তোমরা পিঁড়ি পেতে বসে' গল্প করো, আমি পুকুরে নেমে ছটো ডুব দিয়ে আস্তি। গা একেবারে তেতে গেছে—

করুণা বুঝি তাঁহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, তিনি হাসিয়া

কহিলেন,—ভয় নেই, রোজ রাতেই আমি নাই, আমার অন্তথ করে না। এই এলাম বলে'।

থাওয়া-দাওয়ার পর উঠানে পাটি বিছুাইয়া তিন জনে বিদলাম। করুণার কথায় জহর ঘর হইতে সেতারটা আনিয়া দিল। রাত অনেক হইয়াছে, চাঁদ ডুবিয়া গেলেও আকাশে আলোর কোমল একটি আভা এখনো টল্টল্ করিতেছে। সেতারটা তুলিয়া লইয়া পিসেমশাই কহিলেন,—আমার এই বাজনা না শুনে,—ভাবছিলাম আমিই তোমাদের বাজনা শুনবো।

করুণা হাসিয়া কহিল,—আচ্ছা, সে হ'বে। তুমি এখন স্থুরু করো দিকি!

দেখিতে-দেখিতে চারিদিকের অটল শুরুতা স্থরের ঝক্কারে গিলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই স্থর এমন করুণ ও উদাস যে মনে হইল দ্রের নদী, পাট-ক্ষেত্র, মাঠ-ঘাট সব যেন কাঁদিতেছে। আন্তে-আন্তে হাত বাড়াইয়া করুণার আঁচলের তলায় উহার একথানি হাত চাপিয়া ধরিলাম, মনে হইতেছিল বিচ্ছেদের এই কান্নার স্রোতে করুণাও যেন আমার কাছ হইতে দ্রে, বহুদ্রে সরিয়া বাইবে।

সেতারটা থামাইয়া পিসেমশাই কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন
—স্থারের আগুনে ছুরির ফলার মতো ছই চোথ তাঁহার তথনো
চক্চক্ করিতেছিল। গলায় কথা পাইবার জন্ম আরো থানিকক্ষণ
তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমাদের মুখেও কথা আসিল না।

পিসেমশাই ধরা গলায় কহিলেন,—এবার ভোদের গল্প বল

#### অকাল বসন্ত

করু, শুন্তে আমার ভারি ভালো লাগবে। আত্মীয়তার মিধ্যা মর্যাদা দিয়ে আমাকে একেবারে পর করে' রাখিস নে।

করুণা কহিল.—আমাদের আর গল কী! চোথের সামনে দেখতেই তো পাচ্ছ সব।

পিদেমশাই দাড়িতে হাত ব্লাইতে-ব্লাইতে হাসিয়া কহিলেন,—
আমি এখান থেকে উঠে গেলেই তো গুজনে তোরা কতো
গল্প স্থক করবি, আমিই কেবল শুনতে পাবো না। আমার
সামনেই গল্প কর্ না তার চেয়ে—ধর্ আমি এখানে নেই।
আর অতোটা সরে' বসতে হ'বে না, বাবাজীবন। ধরো না
কেন, আমি একটা প্রাচীন বুড়ো বটগাছ—আমার ছায়ায় বসে'
হু'টিতে তোমরা বিশ্রাম করছ। বলিয়া পরম স্লেহে আমাদের
মাথার উপর তাঁহার ছুই হাত স্থাপন করিলেন। কতক্ষণ
আর কথা বলিতে পারিলেন না।

—তোমাদের পেয়ে আমার কী যে ভালো লাগছে, বাবাজি, বলতে পারছি না। এত জায়গা থাকতে আমারই কাছে বিশ্রাম নিতে এসেছ ভাবতে চোথ ফেটে আমার জল আসছে। বিলিয়া উদগত অশ্রুকে বাধা দিবার জন্মই তিনি গা ঝাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন,—কিন্তু সারা রাত ধরে' এথেনে বসে' গল্প করলে তো চল্বে না। চলো, ঘরে চলো—কাল সারা রাত ঘুমোতে পারো নি, ওঠো, ভ্রেম্ব পড়ো গিয়ে। বিছানা আমি করে' রেখেছি, এসো।

করুণা বিশ্বিত হইয়া কহিল,—বিছানা করে' রেখেছ মানে ?

—চৌকি-টৌকি জহরই অবিশ্যি ইট দিয়ে সমান করে' রেখেছে—আমি ঘরটা একট গুছিয়ে দিয়েছি মাত্র।

ঘরের চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গোলাম। ছইখানি সমতল তক্তপোষ জুড়িয়া প্রকাণ্ড বিছানা পাতা হইয়াছে,—শিয়রে ছোট একটি টুলের উপর পিতলের পিল্স্থজে মাটির প্রকটি বাতি মিটিমিটি করিতেছে, তাহার ধারে আমার খানকতক বই, আর একটি টেবিলের উপর পাশাপাশি ছাই শ্লাস জল, চায়ের পিরিচে এলাচ-ডালচিনি, বেড়ার গায়ে সারি-সারি ধূপকাঠি গোঁজা!

করণা অবাক হইয়া কহিল,—কথন এ-সব করলে,পিদেমশাই ?
পিদেমশাই কহিলেন,—এ আবার একটা কী কাছ যার
আবার সময় লাগবে! যথন পুকুর-পারে বসে' তোরা
আঁচাচ্ছিলি না, তথনই গুছিয়ে রেথেছি কোনোরকমে। গারবের
ঘরে ঘুম কি তোমার আসবে, বাবাজীবন ? বলিয়া বালিশের
কাছ হইতে তুইটি রজনীগন্ধা তুলিয়া বলিলেন,—বেশি আজ
আর ফুল পেলাম না করু, কিন্তু তু'টির গদ্ধেই ঘর আমাদ
হ'য়েছে। বলিয়া একটু ভ্রাণ নিয়া ফুল তুইটি আমাদের হাতে
তুলিয়া দিলেন।

—নাও, নাও, দরজা বন্ধ করে' শুয়ে পড়ো। শিয়রের জান্লা ছটো দিয়েই প্রচুর হাওয়া আসবে।

বলিলাম,—আপনি শোবেন কোথার ? আপনার বিছানা কই ?
—আরে, আমার আবার বিছানা! পাটি বিছিয়ে দাওয়ার
ওপর পড়ে' থাকবো।

প্রবলকণ্ঠে ছই জনে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলাম। আমি বলিলাম,—সে কখনোই হ'তে পারে না। প্রকাণ্ড বিছানা, এখানেই একপাশে আপনিও শুয়ে পড়ুন।

পিশেমশাই আবার সেই উচ্চ কণ্ঠে অনর্গল হাসিয়া উঠিলেন: দূর পাগল। তোমাদের এমন সোনার রাতটা মাঠে মারা যাক্ আর-কি! বুড়োর মিথ্যে আরাদের দিকে চেয়ে যৌবনকে বঞ্চিত করতে নেই, বাবাজি।

করুণা কহিল,—চলো, গরমের রাত, সবাই মিলে আমরা দাওয়ায় গিয়ে শুই।

তাহার গালে আন্তে এক চড় মাড়িয়া পিসেমশাই হাসিয়া কহিলেন—আমাকে দাওয়ার থেকেও তাড়িয়ে শেষকালে গোয়াল-ঘরে নিয়ে যেতে চাস ? কিন্তু আমাকে তোদের ভয় কী ?

তাঁহার বুকের কাছে আগাইয়া আসিয়া করুণা কহিল,—কিন্তু বাইরে শুলে যে তোমার অহুথ করবে।

তাহার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে পিসেমশাই কহিলেন,

—করবে না লো, করবে না। আর নিতান্ত অস্থ্য যদি একটু করেই,
তোর হাতের সেবা পেয়ে যাবো। যা, তুই না গেলে বাবাজি
ভতে পাচ্ছেন না। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি দাওয়ায় নামিয়া
বাহির হইতে দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন।

তুইজনে তক্তপোষের উপর দূরে-দূরে শুক্ক হইয়া বসিয়া রহিলাম। বাহির হইতে পিসেমশাই বলিলেন,—বাক্স বোঝাই করে' এক রাজ্যের তো বই এনেছ দেখলাম, আজকে আর আলোয়

বসে' পড়তে হ'বে না। শুয়ে পড়ো, ঘুমোও এবার, বাবাজি।
আমি এখেনে বসে' পাহারা দিলে হ'বে কী, গ্রামে চোরের কিছু
অভাব নেই, দরজায় খিল চাপিয়ে রাখ্, করু।, ভয় নেই, আমি
কথা তোদের কিছু শুনতে পাবো না।

করুণা হাতের হাওয়ায় বাতিটা নিভাইয়া দিল, কিন্তু এত শাস্তি ও এত অন্ধকারের মাঝেও আমাদের চোথে ঘুম আসিল না।

পরদিন বিকেল বেলা নৌকা করিয়া নদীতে বেড়াইবার জন্ম করুণা ক্ষেপিয়া উঠিল। পিসেমশাই কহিলেন,—স্বচ্ছন্দে। নৌকো ঠিক করতে ঘাটে জহরকে পাঠিয়ে দিই তা হ'লে।

করুণার ক্ষর্ত্তি আর ধরে না। কহিল,—তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হ'বে, পিদেমশাই।

পিদেমশাই কথাটাকে প্রথম অন্ত ভাবে বুঝিলেন; বলিলেন,
—খুব বিশ্বাসী নৌকো দেব, ভয় নেই কিছু। ঘণ্টাটাক ঘুরিয়ে
নিয়ে আসবে। আর, যার জিনিস, সেই তো সঙ্গে রইলো, আর
তোর ভাবনা কিসের? নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারকে
না তো দখল করে কী বলে'?

করণা হাসিয়া বলিল,—সে-কথা নয়, পিসেমশাই, ভুমি সঙ্গে

না থাকলে বেড়াতে সত্যিই ভালো লাগবে না। কে আমাদের সব জিনিস দেখিয়ে বেড়াবে বলো ?

আদর করিয়া তাহার গালে এক ঠোনা মারিয়া পিসেমশাই কহিলেন,—দূর পাগলি! আমি সঙ্গে থাকলে সমস্ত বেড়ানোটাই তোদের মাটি হ'য়ে যাবে যে। স্থর কেটে যাবে একেবারে। এমনি তো বুড়োর সামনে কেমন তোরা জড়োসড়ো হ'য়ে থাকিস, জোর করে' হাসিস্ না পর্যান্ত। আর, কীই বা দেথাবার এথানে আছে শুনি ? থালি জল আর মাঠ, নিজেই তোরা ভালো করে' দেখতে পারবি।

জোর দিয়া বলিলাম,—না। আপনাকে যেতেই হ'বে সঙ্গে।

—বুড়োর ওপর মিথ্যে মায়া দেখাচ্ছ, বাবাজি। তোমাদের সামনে একগাল দাড়ি নিয়ে হাঁদার মতো বসে' থেকে আমি করবো কী! এমন স্থন্দর সন্ধ্যায় নদীর জলে বসে' শেষে কি না তোমাদের এই বুড়োর সঙ্গেই খোসগল্প করতে হ'বে! কল্কাতায় ফিরে শেষকালে আফ শোষ করবে, বাবাজীবন।

করুণা কহিল,—তা কেন ? ভূমি তোমার সেতার নিয়ে বস্বে, চেউয়ের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা তোমার বাজনা শুনবো!

মুহুর্ত্তে পিলেমশাইর ছই চোথ দীপ্ত হইয়া উঠিল; উচ্ছুসিত হইয়া কহিলেন,—সেতার নয়, একেবারে বৈঠা নিয়েই বস্বো তবে। ওরে জহর, নৌকা আর ভাড়া করতে হ'বে না, আমার ডিঙিখানা বার করে' রাখ্ গিয়ে। এছাক্কে খবর দে। সেও সঙ্গে যাবে। বৈঠা দিয়ে জলের বাজনা শোনাবো তোমাদের।

কথা শুনিয়া করুণা লাফাইয়া উঠিল। সাজিয়া নিবার সময় পর্য্যস্ত তাহার হইল না। সাদাসিধে একথানি সাড়ি পরিয়া, চুলে ফাঁস থোঁপো বাঁধিয়া, লপেটা পায়ে দিয়া সে আগে-আগে বাহির হইয়া পড়িল। পিসেমশাই পাল্কির কথাটা পাড়িবার পর্যান্ত সময় পাইলেন না।

অবশেষে নৌকা ছাড়িয়া দিল। ছই কিনারে পিসেমশাই ও এছাক্ মিঞা বৈঠা নিয়া বসিলেন। ছইয়ের বালাই ছিল না, পাটাতনের উপর একটা চট্ বিছাইয়া জুতা খুলিয়া আমরা একটু দূরে-দূরে বসিলাম।

আনন্দে কম্পমান দীর্ঘ একটি দীপশিথার মতো করুণা জলিতে লাগিল; পিসেমশাই জামার আস্তিন গুটাইয়া বৈঠা টানিতে-টানিতে গুন্গুন্ করিয়া স্থর ভাঁজিতে লাগিলেন।

ি পিসেমশাই হাসিয়া কহিলেন,—কই, মুখ বুজে বসে' আছ কেন এখন ? একটু গল্ল-সল্ল করো এবার।

কহিলাম,—এ বৃঝি কথা কইবার সময় ? চুপ করে' বদে'-বসে' জল দেখছি।

করুণা ছেলেমান্থবের মতো কহিল,—এতো কাছে এতো জল এর আগে কখনো আর দেখিনি, পিদেমশাই।

—ছাই দেখছ তবে ! পিসেমশাই হাসিয়া উঠিলেন : ভালোবাসার ছয়েকটি কথা-বার্ত্তা বলো না চুপিচুপি, কবে আর ভানতে পাবো বলো ? দিন ভো আমার ফুরিয়ে এলো। বলিয়া জোরে তিনি বৈঠা টানিতে লাগিলেন ।

# অকাল বসন্ত

তবু তাঁহাকে শুনাইয়া করণার সঙ্গে নিভ্ত অস্তরক্ষতায়
কী যে কথা কহিব ভাবিয়া পাইলাম না। পৃথিবীতে কথা
কহিবার কী-ই বা আছে? বিসিয়া-বিসয়া মৄয় চোথে বিশাল
জল ও পিসেমশাইর বলদৃগু বাছ দেখিতেছি। পিসেমশাইর
শরীরে নতুন করিয়া যেন যৌবন আসিয়াছে, রক্তের প্রবলতায়
তাঁহার কপালের ও হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিল। হাওয়ায়
চুল ও লাড়ি উড়িতেছে, ছই হাত ব্যাপৃত থাকায় তাহা আর
বিক্তপ্ত হইতেছে না—তাঁহার মাঝে ঠিক প্রাচীন দিনের
সমুদ্রগামী সুদ্ধ-জাহাজের বীর ছর্দ্ধর্ব নাবিককে দেখিলাম। অত
বড় জীবনের সামনে নিজেকে আমার যে কত ক্ষুদ্র, কত
সন্ধীর্ণ ও কত অপ্রচুর বলিয়া মনে হইল।

করুণা কহিল,—কী অমন থালি ধার দিয়ে যাচ্ছ, পিদেমশাই। মাঝনদীতে চলো, পাড়ি দাও। বেথানটায় জল খুব গভীর, সেই জল ছুঁতে ভারি ইচ্ছে করছে।

—বহুৎ আচ্ছা। জোরসে টান্, এছাক্। বলিয়া নৌকার পাটাতনে পা ঠেকাইয়া পিসেমশাই প্রায় আধ-শোয়ার ভঙ্গিতে বৈঠা টানিতে স্কল্ফ করিলেন।

এছাক্ মিঞা আপত্তি করিতে লাগিল: পাড়ি দিয়ে ক্ষের ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে যাবে।

ভঙ্গিটাকে শিথিল করিয়া পিসেমশাই কহিলেন,—কথা মন্দ বলে নি। ফিরে আবার তো সেই রান্না-বান্না করতে হ'বে! জহর সব ঠিক জোগাড-যন্ত্র করলো কি না কে জানে। যেমন গেঁতো—

## অকাল বসন্ত

করুণা অস্থির হইয়া কহিল,—হোক্ একটু দেরি। চলো ওপারে। আমরা তো তোমার কাছে এথেনে রুটন-মাফিক্ জীবন-যাপন করতে আসিনি।

ওপারে যাইবার ইচ্ছা আমারো বিশেষ ছিল না, তবু করুণাকে বঞ্চিত করিতে কেমন-যেন কট্ট হইল। হাসিয়া কহিলাম,—ওপারে গিয়ে আর দরকার নেই। মাঝ-নদীতে করুণাকে একবার জল ছুঁইয়ে ফিরে এলেই চল্বে।

পিসেমশাই খুসি হইয়া বৈঠা চালাইতে স্থক করিলেন। কহিলেন,—সত্যি কথা বলেছিস করু, যারা ভালোবাসে, জীবনে যাদের এখনো অনেক আয়ু, অনেক আশা, তারা রুটিন মেনে চলবে কেন? রুটিন্ মানবো আমরা, যারা পারের কাছে আছি—কী বলো, বাবাজি?

বলিলাম,—আমাদের পালায় পড়ে' আপনিও যে আজ কটিনের বাইরে চলে' এলেন্।

—না এসে করি কী বলো! তোমরা কি আমাকে আর বুড়ো হ'য়ে থাকতে দিলে নাকি ?

যাহা ভয় করিয়া গোপনে মন আমার তুর্বোধ ভাষায় নিষেধ করিয়াছিল, দেখিতে-দেখিতে তাহাই উচ্চারিত হইয়া উঠিল। বলা কহা নাই, মুহূর্ত্তমাত্র সঙ্কেত না করিয়া আকাশ একেবারে কালি করিয়া আসিয়াছে ও স্কস্থ হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না দিয়াই প্রবল ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর রুষ্টি নামিয়া আসিল। পূর্ব্ববঙ্গের নদীর উপর এমনি অতর্কিতে যে

ঝড় আদে তাহা কাগজেই থালি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু চোথের সামনে তাহার সেই ক্রন্ত বিভীষিকা দেখিয়া মুখ শুকাইয়া গেল। তথন আমরা মাঝ-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি, উপরে আকাশের সঙ্গে মিল রাখিয়া নদীও উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া একেবারে কাদা হইয়া গেলাম। ইহারই মধ্যে করুণা যে কী করিয়া প্রথমে নবধারাজলে স্নান করিবার বায়না ধরিয়া গান জুড়িয়াছিল, ভাবিয়া পাইলাম না। এখন তাহার মুখের দিকে তাকাইতেও ভয় করিতে লাগিল।

নৌকা পারের দিকে ফিরিয়া চলিল,— এছাক্ ও পিসেমশাই প্রাণপন জোরে বৈঠা টানিতে লাগিলেন। আরো জোরে ঝড় ছুটিল, ও আরো মুষলধারে বৃষ্টি—চারিদিক ঘিরিয়া পাহাড়ের মতো দৃঢ়, অনড় অন্ধকার। ইহার মধ্যে দিয়া নৌকা আর পথ খুঁজিয়া পাইল না—ঝড়ের মুখে কুটার মত উড়িয়া চলিল, বৈঠার সমস্ত কারদা বার্থ হইয়া গিয়াছে। ধারে-কাছে কোথাও এতটুকু আশ্রর নাই—আগাগোড়া জল আর অন্ধকার! কর্মণা আর্তনাদ করিয়া উঠিল: কা হবে, পিদেমশাই ?

পিসেমশাইও চীৎকার করিয়া উঠিলেন: কিছু ভন্ন নেই তোর, মা। ঠিক তোদের পারে পৌছে দেব।

বুঝিলাম তাঁহার সেই আশ্বাসের মাঝে কিছুই সভ্য নাই— ঢেউয়ের চূড়ায়-চূড়ায় আছাড় খাইয়া নৌকাটা প্রায় কাৎ হইয়া পড়িল। পিসেমশাই ছাড়া আমরা বাকি তিনজন সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলাম—আর রক্ষা নাই।

সহসা অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিহাৎ ঝলসিয়া উঠিল। সেই
নীল, তীব্র আলোতে পিসেমশাইকে দেখিলাম,—কিন্তু কী ষে
দেখিলাম স্পষ্ট বিশ্বাস হইল না। নিদারণ, শারীরিক পরিশ্রমে
মস্তিক্ষের স্নায়্ কোথায় ছিঁড়িয়া গেছে, তাজা রক্তে ও ঘোলাটে
ফেনায় দাড়ি ও জামা ভিজিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, গলাটা
ফীত, চক্ষু হুইটা রক্তবর্ণ, মুখ নীল, নাসারন্ধু বিক্ফারিত—হাতপায়ের ভঙ্গি শিখিল, এই যেন এখুনি ভাঙিয়া পড়িবেন। বৈঠা
আর টানিতে পারিতেছেন না, মাথাটা ঘাড়ের এক দিকে এলাইয়া
পডিয়াছে।

এদিকে অনর্গল জল, রাশি-রাশি গর্জ্জমান ফেনিল চেউ, ঝড়ের ঝাপ্টায় অন্ধকার অট্টহাস্ত করিতেছে। অত্যাসন্ন মৃত্যুর মুথে দাঁড়াইয়া নিজেকে কী যে অসহায় লাগিল বলিতে পারি না।

করুণাকে তুই বাহুর মধ্যে প্রাণপণ আগ্রহে জড়াইয়া ধরিলাম। করুণা ভয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল : পিসেমশাই !

ডাক শুনিয়া পিসেমশাই যেন নড়িয়া উঠিলেন। ক্লান্ত অবশ স্বরে কহিলেন,—ভন্ন নেই মা, এই তো আমি আছি। তোদের ঠিক আমি পারে নিম্নে যাব দেখিস। মৃত্যুর কাছে যৌবনকে আমি কক্থনো হারতে দেব না, কক।

কিন্তু সময় ঘনাইয়া আসিল। কাছেই পার দেখা যাইতেছে বটে, করুণাকে লইয়া এটুকু জল কোনোরকমে সাঁতরাইয়া পার ছইব বলিয়া থানিকটা হয় তো ভরসা হইল—কিন্তু নিতান্তই

আমাদের বাঁচিবার স্পৃহাকে ব্যঙ্গ করিবে বলিয়া চেউ আর ঝড় মিলিয়া নৌকাটাকে সেইখানে উপুড় করিয়া ফেলিল। তবু তথনো মনে হইল সেই অমিতবিক্রম বৃদ্ধ পিসেমশাই ছাড়া আমাদের বাঁচাইবার আর কেহ নাই। জলে পড়িয়া ত্রইজনে চীৎকার করিয়া উঠিলাম: পিসেমশাই।

জলের তল হইতে নদীই যেন কহিল: ঠিক পারে এনে পৌছে দিয়েছি, বাবাজি। বাকি পথটুকু করুকে নিয়ে কোনো-রকমে সাঁৎরে যাও শিগগির—টেউটা এবার একটু দমেছে। কক্তাটা ছেড়ো না—এছাককে বলো, করুকে ধরুক।

চাহিয়া দেখি এছাক্ নিজের প্রাণ লইয়া অন্ত দিকে সাঁতার কাটিতেছে।

করুণা নিম্পন্দ হইয়া আমার বাছর মধ্যে বে মুচ্ছিত হইয়া পড়িরাছে তাহা টের পাইলাম। কিছুদ্র আসিতেই পায়ে মাটি ঠেকিল। কিন্তু বিপুল অন্ধকারে চারিদিকে চাহিয়াও পিসেমশাইকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধের মতো দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিয়া ডাকিলাম: পিসেমশাই!

যেন নদী কথা কহিরা উঠিল: পারে গিয়ে উঠেছ তো, বাবাজি? আমার জন্তে কিছু ভেবো না তোমরা—ঠিক আছি আমি। প্রেমের কাছে মৃত্যু হেরে গেছে—আমার জীবনেও তা বহুবার দেখেছি। মরতে আর আমার ভয় নেই!

কথাটা কোথা হইতে জাসিল, না, নিজের মনেই শুনিলাম, ঠিক বুঝিলাম না। বছ কষ্টে করুণাকে পারে তুলিয়া এতক্ষণে

বেন নিশ্বাস ফেলিলাম। চেঁচামেচি করাতে লোকও কয়েকটা জোগাড় হইল—ধরাধরি করিয়া করুণাকে সামনে এক চাষার বাড়িতে লইয়া আসিলাম। বাড়ির মেয়েরা উহার কাপড়চোপড় ছাড়াইয়া আগুন করিয়া উহাকে সে ক দিতে লাগিল। উহার স্বস্থ হইবার সম্ভাবনায় কিছুটা নিশ্চিম্ত হইয়া দল পাকাইয়া পিসেমশাইকে খুঁজিতে রুক্টির মধ্যেই আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। চকিত বিত্যুতের আলোয় তাঁহার যে-মূর্ত্তি তখন দেখিয়াছিলাম তাহাতে তিনি যে ইতিমধ্যে পারে কোথাও উঠিয়া পড়িয়াছেন তাহা বিশ্বাস হইল না।

পরদিন কোন্ একটা চরে তাঁহার মৃতদেহ আটকাইয়া আছে খবর পাইরা করুণাকে লইয়া সদলবলে দেখানে উপস্থিত হইলাম। আশে-পাশের সমস্ত গ্রাম ভাঙিয়া পড়িল—তিনি সবাইর এত আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ কঠিন ও শাদা হইয়া গিয়াছে, মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া সহসা ধারণা হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া করুণা শোকে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু আমি ভাবসন্তীর প্রস্তরমূর্ত্তির মতো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ষৌবন ও যৌবনের প্রেমকে তিনি কতো বড়ো অর্ঘ্য ষে দিয়া গেলেন সমাহিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। করুণা তাহার বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছে; কিন্তু অশ্রু-আছের চোথে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিতেছেন: সাবাস বাবাজি, জীতা রহো।

# শীরব কবি

বসস্তের বাড়ি ফিরতে-ফিরতে প্রায় এগারোটা। রান্নাঘর ও খাওয়ার জায়গা ধুয়ে-পুঁছে ঝি কখন বিদায় হয়েছে। বসস্তর খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। কোলের ছেলেটা কাঁদছে বলে' জ্যোতির্মায়ী ঘুমুতে যেতে পারছে না। মশারির ভেতরে নল নিয়ে মন্মথ পায়ের ওপর পা তুলে আলগোছে ফুড়ুক-ফুড়ুক করছে।

কড়া-নাড়ার শব্দে জ্যোতির্ম্ময়ী বলে' উঠলো: ধুরন্ধর এতাক্ষণে এলেন। থাকুক বাইরে দাঁড়িয়ে। বলে' সে ছেলেকে গুধ দিতে বসলো!।

মন্মথ বললে, — সে কী ? যাও, গুলে দিয়ে এসো। কতোকণ দাঁড়াবে ?

জ্যোতিশ্বরী ঝান্টা দিয়ে উঠলো: এতো যথন মারা, তথন নিজে গিয়ে থুলে দিতে পারো না? আদর দিয়ে-দিয়ে তো একেবারে মাথার তুলেছ। যা খুসি তাই করবে, পরের স্থবিধে-অস্থবিধের দিকে চেয়ে দেথবে না। দরজার শত কপাল কুটলেও আমি খুলে দিচ্ছি না। ভাঙুক দরজা।

অগত্যা মশারি তুলে মন্মথকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'লো। ত্র' পা নামিয়ে খাটের নিচে জুতো খুঁজতে-খুঁজতে বললে,—তবে আমিই যাই। হিমের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেথে শেষকালে তো ওর অস্থ্য হ'তে দিতে পারি না?

ছেলেটাকে কাঁদিয়ে নিচের ঢালা বিছানার ওপর প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী উঠে দাঁড়ালো। মুখ বেঁকিয়ে বললে,—

সোনাদিদির আদরে, সর্ব্ব শরীর বিদরে। কী একখানা ভাই-ই ভোমার হয়েছিলো। তুপুর রাত করে' দিখিজয় করে' বাড়ি ফিরলেন, আর এখন ত্র'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই নিমোনিয়া!

শেষকালে জ্যোতির্ময়ী গেলো দরজা খুলতে।

—কী, এতো রাত করে' যে বাড়ি ফের, তোমার ভাত নিয়ে কে বসে' থাকবে ?

ঘাড় চুলকে, মূখ ঈষৎ কাঁচুমাচু করে' বসস্ত বললে,—আমি আর এখন থাবো না, বৌদি, এক বন্ধুর বাড়িতে নেমস্তন্ধ ছিলো।

কণা শুনে জ্যোতিশ্বন্ধী তেলে-বেগুনে জলে' উচলো:
নেমস্তন্ধ ছিলো, সে কথা আগে বলে' যেতে পারো নি ?
এখন এতো রাজ্যের ভাত-ডাল সব নর্দ্দমান্ন ফেলে দিতে
হ'বে তো ?

ঠোটের কোণে সামান্ত একটু হাসি এনে বসস্ত বললে,— নেমস্তম আগে ছিলোনা। গেলাম পর খাইয়ে দিলে। নাকী করে' বলি বলো ?

—তা বলবে কেন'? এ যে নিতাস্ত ডাল-ভাত। তবু যদি বুঝতাম নিজে থেটে হু' মুঠো জোগাড় করতে পারো। পরের ঘাড়ে চড়ে' থাচ্ছ কি না, তাই গায়ে আর কিছু লাগে না, না?

ঘরের ভেতর থেকে মন্মথ স্ত্রীকে ধম্কে উঠলো: কি বল্ছ যা-তা ?

জ্যোতির্ময়ী ততোধিক গোলমাল স্থক্ক করলে: না, বলবে না ? এতোথানি বয়েস হ'লো, কৈ দাদাকে এখন হ'পয়সা সাহায্য করবে, তা না, তার জিনিস-পত্রের থালি লোকসান করা। এতো লেখাপড়া শিখে একটু তো জ্ঞান হ'লো না দেখি ? এখন এই ভাত-তরকারি নিয়ে আমি কী করি ? একমুঠো কম হ'লো বলে' ঝি-মাগী তো গজ-গজ করতে চলে' গেল।

কাঁধের চাদরটা কোমরে জড়িয়ে নিতে-নিতে বসস্ত হাসিমুখে বললে,—দাও, তোলো ঢাক্নাটা, যা হোক্ করে' সাবাড় করে' ফেলি। নর্দমায় না গিয়ে আমার উদরে গেলেই তোহ'লো? বলে' সত্যি-সত্যি সে পিঁড়ে পাতলে।

মন্মথ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে,—ভরা পেটে ওগুলো এখন থেয়ে তোর অস্থ্য করতে হ'বে না। যা, যুমোগে যা।

পিঁড়ের ওপর উবু হ'য়ে বসে বসন্ত বললে,—কিছু হ'বে ন।।
দেখি না চেষ্টা করে'।

তার হাত ধরে' টেনে তুল্তে-তুল্তে মন্মথ বললে,—তোরও যেমন! কার না কার কথায় তুই এই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতগুলো এখন গিল্তে বসেছিদ্! যায় যাবে নষ্ট হ'য়ে, তাই বলে' শরীর খারাপ করবি নাকি ?

বসন্ত উঠে পডলো।

জ্যোতির্মন্ত্রী বললে,—বেশ তো, ঠিক সময়ে বাড়ি এসে গরম ভাত খেলেই হয়। কেন রোজ-রোজ হুপুর-রাতে এসে তুমি এমনি জালাবে ? মাগ্রি-গণ্ডার দিনে এতগুলো জিনিস কোখেকে

আদে তার হিসেব রাখো? নিজে যখন রোজগার করবে, তথন ঠাপ্তা-গরম নিয়ে আবদার করো, তার আগে নয়। ও-মুখে অমন কথা সাজে না।

মন্মথ বললে,—ভোমার কাছে তো আবদার করতে আসছে না।

—ঐ নাই দিয়ে-দিরেই তো মাথাটি খেয়েছ। এত বড়ো
সোমথ বাাটাছেলে, এক পয়সা কোনোদিন ঘরে আনতে দেখলাম
না, বসে'-বসে' খালি কেতাব লিখে চলেছেন, আর তাইতেই
দাদাটির ল্যান্ধ তুলে নৃত্য আর থামছে না! এতোটুকু কোনোদিন
শাসন করবার নাম নেই। আর আমি দাসী-বাাদি সমস্ত দিনরাত এদের জন্তে খালি খেটে মরবো।

মন্মথ কোমল করে' বললে,—সামান্ত একথালা ভাতের জন্তে তোমার এমনি শোক উঠলো কেন? কাল সকালে ধাঙড়কে দিয়ে দিলেই চলবে।

— আহা, কথা শুনে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেলো। একটুকরো মাছ ছিলো, ছেলেপিলেদের কাউকে না দিয়ে ওর জন্তে রাখলাম, আর তা আমি এখন ধাঙড়ের মুখের সামনে তুলে ধরি! এমন করে'ই সংসারের তুমি আর দেখবে? এতোগুলি ভাত—একগাদা তরকারি—

মন্মথ বললে,—ভাত জলে দিয়ে রেখে দাও না, কাল ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করলেই তো বেঁচে গেলো!

জ্যোতির্দ্মনী বললে,—কী সব ব্যবস্থা করছেন! পেট-রোগা ছেলেপিলের ঘরে আমি পাস্তা মিশিয়ে ভাত রাখি আর কি!

#### অকাল বসম্ভ

তার চেয়ে তোমার গুণধর ভাইকে সোজাস্থজি বলে' দাও—এতো রাত করে' বাড়ি ফিরলে এমন তৈরি ভাত আরো কোনোদিন পাচ্ছেন না। বলে' রাগে সে ফুল্তে লাগলো।

মন্মথ বসন্তর গাঁরে ছোট একটি ঠেলা দিয়ে বললে,—তুই কি শুনছিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ? এই সব ছোট কথায় তোর কী কান পাততে আছে ? যা, তোর ঘরে যা।

বসন্তর ঘর দোতলায়। ওপরে সেই একখানি মাত্র ঘর। সামনে খোলা ছাত—চারিদিক একেবারে ফাকা। বসন্ত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলো।

তার ঘরে চলে' গিয়ে জ্যোতির্ময়ী আপন মনে গজ-গজ কর্তে লাগ্লো: ওপরে একথানি মাত্র ঘর, তাই সথ করে' ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই ঘিঞ্জি চাপা ঘরে একগুষ্টি লোক হাঁপিয়ে মর্ছি আর উনি একা ঘরে চিৎপাত হ'য়ে হাওয়া থাছেন। বাড়ির যে রোজগেরে কর্তা সেই জানি ভালো ঘরথানা নিজের জন্তে নেয়, পরকে আরাম করবার জন্তে তা ছেড়ে দিয়ে নিজে এলো ঘরে থাকে—বাপের জন্মে এমন কথা কথনো শুনিনি। আমার যেমন কপাল! তা, ভাইকেও বলিহারি! ভালো ঘরে শোবে, ভালো জামা-কাপড় পরে' বাবুগিরি করবে, অথচ দাদার হাতে একটা কাণাকড়ি দেবারো নাম নেই। আল্নায় নিজের সাত-জোড়া জুতো, এদিকে দাদার পায়ে তালতলার চটি। তব্ যদি বুঝতাম, নিজের পয়সায় বাছাধন উড়ছেন! একজনের রক্ত শুষে-শুষে তার এখন তেজ কী!

এখন শুতে গেলে স্ত্রীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হ'তে হ'বে। সেই ভয়ে মন্মর্থ ঘরে গেলো না। সোজা ওপরে উঠে এলো।

তক্তপোষের ওপর থেকে এক রাজ্যের বই নামিয়ে বসস্ত তথন বিছানাটা নতুন করে' পাতবার চেষ্টা করছে, মন্মথ ঘরে চুকেই নাক সিঁট্কে বলে' উঠলো,—ইঃ, ঘর-লোর এ কী নোংরা হ'য়ে আছে! বই-খাতা সব ওলোট-পালোট, লেখা-পত্তর সব ছত্রখান, এখানে-ওখানে ময়লা—এ-ঘরে কেউ একদণ্ড থাক্তে পারে নাকি? রাখ্, রাখ্, বিছানা পাতছিস কী—মন্মথ অত্যন্ত হ'য়ে উঠলো: দাঁড়া, ঘর আগে মাঁট দিয়েনে। এ-ঘরে মাঁট পড়ে না বুঝি কোনো দিন? দাঁড়া, নিচে থেকে মাঁটা একটা এনে দিচ্চি—

বসস্ত লজ্জিত, কুঞ্জিত হ'যে বল্লে,—তুমি পাগল হ'লে না কি, দাদা ? এটুকু নোংরাতে কী এসে যায় !

— আল্নার নিচে একরাজ্যের ময়লা কাপড়—লপ্তিতে আমিই তো দিয়ে আদতে পারি। তোর না-হয় সময় হয় না, আমাকে বল্তে তো পারিস! আর এতো সব দামী-দামী বই, যাকে-তাকে এসে ঘাঁটতে দিস্ কেন ? সবাই কি আর তার মর্ম্ম বোঝে? বলে' ময়য় অতি স্থকোমল স্লেহে বইগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে' সাজাতে লাগলো। বললে,—ঠিক মতো রাথছি কি না ভাখ, কোন্ লেখকের গা ঘেঁসে কোন্লেখককে এনে বসাচ্চি—কার কী দাম, আময়া কী বৃঝি বল্?

ততক্ষণে বসন্ত বিছানাটা কোনোরকমে পেতে ফেলেছে। বল্লে,—এক রকম করে' রাখ্লেই হ'লো।

— আর, এইটেই বুঝি তোর সেদিন বেরুলো? মন্মথ সেল্ফ-এর থেকে বসন্তর সভপ্রকাশিত নতুন উপভাসখানি টেনে আন্লে: তিন-তিনবার পড়লাম। সব তেমন বুঝি না, কিন্তু বুঝি না বলে'ই বারে-বারে পড়তে ইচ্ছে হয়। যারা বোঝে বলে' বড়াই করে' তোর নিন্দা করে, আমি যদি লিখতে পারতাম বসন্ত, তো কলমের খোঁচায় ওদের গুঁড়ো-গুড়ো করে' দিতাম। আমি যে কিছু বুঝি না আমিও ওদের চেরে ভালো বুঝি। তা, তুই কেন ওদের সমালোচনার কিছু প্রতিবাদ করিস না?

শামান্ত একটু হেসে বসন্ত বল্লে,—ও কি আমার কাজ **?** 

যন্মথ জোর গলায় বল্লে,—নিশ্চয় নয়, ততােক্ষণ একটা কবিতা বা গল্প লিখলে পৃথিবার ঢের বেশি উপকার হ'বে। যারা স্বাষ্ট করতে পারে না, তারাই করে সমালোচনা—ওদের কথায় কান দিতে গেলে চলে না, কী বলিদ্ ? কিন্তু আমাকে যদি কী করে' লিখতে হয় শিখিয়ে দিতে পারতিস—আমি ওদের একবার দেখতাম! জীবনে কোনােদিন পড়াগুনােই করলাম না। বিভে না থাকলে কি ও সব কিছু বেরােয় ? ই্যা,—মন্মথ হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লাে: সেদিন কোন্ কাগজে না তাের এক লম্বা স্থ্যাত্ বেরিয়েছে দেখলাম,—দিদ্ তাে একবার কাগজ্ঞানা, আমাদের যােগেন ঘােযালকে একবার

দেখিয়ে আস্বো। বিজ্ঞে তো ঐ বোধোদয়—ব্যাটা আবার কথা কইতে আসে।

বসস্ত সলজ্জ একটু হেসে চেয়ারটা সাম্নে টেনে দিয়ে বল্লে,— দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোস। কে যোগেন বোষাল ?

—হাঁ, যা বলেছিদ্,এই বিরাট পৃথিবীতে কে যোগেন ঘোষাল ? তার মতের আবার একটা দাম! না, না, তার জন্তে তোর ব্যস্ত হ'তে হ'বে না—তোর মন যা চায় তাই তুই লিথে যাবি, কারু দিকে ফিরে চাইবি না—একলা নিজে খুদি হ'লেই ভাববি যথেষ্ট হ'লো। বুঝলি ? মন্মথ চেয়ারে বদ্লো। তার পর অত্যস্ত বিনীত ভঙ্গিতে জিগ্গেদ করলে: নতুন কিছু লিখলি ?

বসস্ত বললে,—ক'দিন থেকে কিছু লিখ্তে পারছি না।

- —বলিস্কী! নিদারুণ ছঃসংবাদ ভনে মন্মথ নিমেষে পাংভ হ'য়ে গেলো: সেকী কথা!
  - —ক'দিন থেকে লেথবার কেমন মুড্নেই।
- —কেন, হ'লো কী ? মন্মধ চঞ্চল হ'য়ে ঘরের চারদিকে চোথ ফেরাতে লাগলো; বল্লে,—হ'বে না ? ঘর-দোর অমন নোংরা একছাঁটু হ'য়ে থাকলে কেউ লিখতে পারে ? কাপড়-চোপড় পর্য্যস্ত ময়লা হ'য়ে আছে। কোনোদিকে তোনজর দিবি না, মুথ ফুটে কাউকে বলতে যাবি না কোনোদিন—একেবারে কবি তো কবি! কী হয়েছে তোর—আমাকে বল্, টাকা-পয়সার দরকার পড়েছে কিছু ?

বসন্ত হেনে উঠলো; বল্লে,—ভূমি একেবারে পাগল। কী আবার হ'বে—এমনি ক'দিন লিখতে পারছি না।

—এমনি লিখতে পারছিদ না, কেন, তার মানে কী ?
শরীর ভালো আছে তো ? হজম-টজম বেশ হচ্ছে ? ফাউন্টেনপেন্এর নিবটা সেই সারিয়ে এনেছিলি ? কেন লিখতে
পার্ছিদ্ না ? ছাতে ছেলে-পিলেরা ব্ঝি আবার বল পিটছে ?
এতো করে বারণ করে দিলাম, দাড়া—আমি দেখাছি ।

বসস্ত বল্লে,—না-লেথবার বিশেষ কোনো কারণ নেই, মাঝে-মাঝে এমনি ডাল্নেদ্ আসে—শত জোর করে'ও তা দূর করা যায় না। আবার হঠাৎ একদিন আপনি থেকেই কেটে যায়।

- —আপনি থেকেই যায় তে! কেটে ? মন্মথ উৎফুল্ল হ'য়ে জিগগেস ফরলে।
- —হাঁা, আবার কখন আচম্কা সমস্ত মন বলি-বলি করে' ওঠে। এই ক'দিন বিশ্রী বৃষ্টি যাচ্ছিলো না, মাথায় কবিতার কতো টুকরো লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্লের কতো ভাসা-ভাসা আইডিয়া—অথচ বদে' যে জোড়া-তোড়া দেবো তার এতোটুকু উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। অথচ সমস্ত দিনরাত বাড়িতেই একরকম বন্দী হ'য়ে ছিলাম।

মন্মথ বল্লে,—কিন্তু কাল থেকেই তো বৃষ্টিটা ধরে' গিয়েছে। আজ তো দিব্যি থটথটে রোদ ছিলো।

—হাঁা, আজ সারা সন্ধ্যাটা রাস্তায়-রাস্তায় একলা টহল

দিয়ে গল্পটাকে জমাট করে' এনেছি। তারপর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করে' এসে এখন তা দিনের আলোর মতো পরিষার হ'য়ে উঠেছে। আজ, এখন ঠিক লিখে ফেলবো দেখো। প্রথম হ' তিন পৃষ্ঠাই যা কই, তারপর বাকিটা একেবারে জলের মতো সোজা। কোথাও আর ঠেকতে হয় না।

—তাই বল্। প্রবল উৎসাহে মন্মথ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো: লিখতে পারবি না কী! জান্লাগুলো ভালো করে' খুলে দে, ছয়েকটা তারাও নিশ্চয় চোখে পড়বে। আমি এখানে বসে' আছি কী করতে! মিছিমিছি বকাচ্ছি থালি। এতাক্ষণে তোর প্রথম পৃষ্ঠাটা প্রায়্ম শেষ হ'য়ে আসতো। মন্মথ হাতের বইটা সেলফে গুঁজে রেখে তাড়াভাডি দরজার দিকে পা বাড়ালো:

বসস্ত ছ' পা তার দিকে এগিয়ে এসে বল্লে,—না, না, বোস না আরেকটু!

- —পাগল! আমার সঙ্গে কথা বল্তে-বল্তে গল্প তোর হারিয়ে যাবে।
- —আর ভর নেই। তুমি বোস। আজ অনেকটা রাত জাগতে পারবো বলে' মনে হচ্ছে।

মন্মথ বল্লে,—বেশি রাত জাগলে শরীর থারাপ হবে যে। কাল দেখবি ভালো হজম হয় নি।

—কিন্তু এক সিটিংএ লেখা শেষ না করলে আমার ভালো লাগে না, দাদা। কেমন স্থর কেটে যায়। আবহাওয়া বদলে

গেলে লেখার স্বাস্থ্যহানি হয়। ঘণ্টা চারেক খাটলেই শেষ হ'রে যাবে। ছোট গল্প।

কাতর স্বরে মন্মথ বল্লে,—রাতেই বুঝি তোর লেখার আইডিয়া আসে ? দিনের বেলায় বদলে নিতে পারিদ না ?

বসস্ত বল্লে,—কোনো-কোনো ভাব রাতেই বেশি আত্ম-প্রকাশ করে।

—তবে স্থক্ষ করে' দে—শেষ হ'তে-হ'তে সেই প্রায় চারটে ? তারপর ঘণ্টা হু' তিন ঘুমিয়ে নিদ্ যেন। চা-টা কাল সকালে ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলবো। চা থেয়ে আবার আরেক ঘুম। আমি এবার চলি। কাল সকালে এসেই দেখবো তোর গল্প তৈরি। আমাকে কিন্তু আগে পড়িয়ে নিদ্। ছাপার অক্ষরের চাইতে তোর হাতের লেখাটাই আমার বেশি ভালো লাগে। কোন্ কাগজে দিবি ? কতো তোকে দেবে ? যা, মিছিমিছি তোর সময় নই করছি – সে সব পরের কথা, আগে গল্পটা তো লেখা হোক। কুঁজোয় জল আছে ? লিখতে বদ্বার আগে জল গড়িয়ে নিদ্, পরে লিখতে-লিখতে উঠতে হ'লে ভারি মুম্বিল হ'বে। আর কিছু তোর লাগবে ? এ কি, দেশলাইর বায়ে যে একটাও কাঠি নেই।

লজ্জিত হ'য়ে বসস্ত বললে,—না, না, কিছু লাগবে না।

—আচ্ছা, আমি যাই। আমরা সবাই ঘুমুবো, আর তুই জেগে-জেগে লিথবি। মন্মথ দরজার কাছে চলে' এসে হঠাৎ খুসি হ'মে বলে' উঠলো: আকাশে দিব্যি এক টুক্রো চাঁদ উঠেছে, বসস্ত।

রাতের আকাশ এমনি নীল হয় নাকি ? খুব ভালো করে' লিখিস যেন—তা, আমি গল্পের কী বুঝি বল !

মন্মথ নিচে নামবার জনা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে, পেছন থেকে বসস্ত ডাকলে: দাদা, শোনো।

यग्रथ फित्रत्ना, छेषिश्च र'रत्न वन्तन,-की ?

- —আরেকটু বোস, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।
- —কী কথা ? কিছু লাগবে তোর ? এখন এক পেয়ালা চা পেলে ভালো হয় বল্ছিস ? তোর বৌদিকে বল্বো ? না, দাঁড়া, আমিই নিচে থেকে বরং ষ্টোভ-প্যান সব নিয়ে আস্চি।

বসন্ত বল্লে,—না, তুমি বোসো। জরুরি কথা।

মন্মথ নিরুপায় হ'য়ে বদ্লো। বল্লো,—কী তোর এমন জরুরি কথা পড়লো যে এখুনি বল্তে হ'বে ? কাল সকালে বল্লে চলে না ? এদিকে সময় যে যাচেছ—

- —তা যাক। বসন্তও বসলো।
- —হাঁ, শেষকালে গল্পের লগ্ন পেরিয়ে যাক্ আর-কি। নে, চট্পট্, কী তোর কথা ?

আম্তা-আম্তা করে' বসস্ত বল্লে,—আমি বল্ছিলাম কি, গল্প-উপস্থাস লিথে মাসে-মাসে কিছু-কিছু তো আমি পাই— গড়ে এই পঞ্চাশ-ষাট টাকা হয়। তার থেকে কিছু আমি তোমাকে দেবো—তোমার—

হঠাৎ সবলে তার ছই হাত চেপে ধরে' মন্মথ বল্লে,— থবরদার, বসস্ত। তোর বৌদির কথায় তোর অপমান হয়েছে বুঝি ?

- —অপমান নয়। কিন্তু কিছু-কিছু তোমাকে দিলে তোমার সত্যিই থানিক উপকার হয়। কেন তুমি নেবে না?
- আমি নিতেই বা যাবো কেন ? তোর কতো খরচ—চোখ মেলে আমি তা দেখতে পাই না ?

বসন্ত অন্ন একটু হেসে বন্লে,—সবই তো প্রায় বাজে থরচ। বেশির ভাগ বাবুগিরি করে'ই তো উড়োই।

মন্মথ বল্লে.—দে-কথা তোর বৌদির মতো মেয়ছেলেরা বল্বে বটে। কিন্তু একটু বাব্গিরি না করলে আর সাহিত্যিক কী! তুই তো আমাদের মতো সাধারণ নদ্—তুই যে আলাদা! পোষাকে-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে তোর মর্যাদা চাই—ভিড়ের মাঝখান থেকে তোকে এক পলকে স্বাইর চিন্তে হ'বে। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে' গেলে তোর চল্বে কেন ?

- —তবুও,—বসন্ত আপত্তি কর্তে লাগলো: কিছু উদৃত্ত আমার হাতে থাকে—
- —তা দিয়ে বই কেন্। জাঁকিয়ে একটা লাইব্রেরি কর্।
  পেটে বিছে না থাক্লে কিছুতেই কিছু হয় না, শেষকালে ঘুরেফিরে থালি নিজেকেই নকল করতে হয়—নতুন কোনো আর
  পথ পাওয়া য়য় না। তা য়েন তোর হয় না কোনকালে, সব সময়ে
  তোর আধুনিক থাকতে হ'বে। পরে তার ছই হাত হাতের মধ্যে
  তুলে নিয়ে মন্মথ বল্লে,—সংসারের জন্মে তুই ভাববি কেন?
  তার জন্মে তো আমি আছি। তুচ্ছ সংসারের জন্মেই যদি তোকে
  ভাবতে হ'বে তবে ঈশ্বর তোকে এই প্রতিভা দিয়েছেন কী

করতে ? তোর দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বের চেয়ে কতো বেশি।
তুই ভাববি সমস্ত পৃথিবীর জন্ম। যা, লিখতে স্কুরু কর্—
মেয়েছেলের কথায় কখনো কান দিতে আছে ?

বসম্ভর কণ্ঠস্বর প্রায় সজল হ'য়ে উঠেছে: তুমি জানো না দাদা, ইচ্ছে করলে সত্যিই আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি।

—তোকে দিতে হ'বে না। তুই তো আর টাকা রোজগারের জন্তে লিখছিদ না, তুই লিখছিদ না-লিখে তুই বাঁচতে পারবি না বলে'। এই কাজের ভার তোকে সংসার দেয় নি, দিয়েছেন স্বরং জন্মর। সংসারের কথা ভাবতে গেলেই তোর লেখা দিন-কে-দিন বাজারে হ'তে থাকবে—জনপ্রিয়তাই জানবি প্রতিভার শক্র, আমি থাকতে তোর প্রতিভার এই অপমৃত্যু কথ্খনো ঘটতে দেবো না, বসস্ত। আমি তবে আছি কী করতে ? সেই ছেলেবেলা থেকে তোকে মানুষ করিনি ? শেষকালে আমিই তোর সর্ব্ধনাশ করবো ?

বসন্ত বল্লে,—বৌদি সত্যই বলছিলো, আমি এতো বার্গিরি না করলেই তো পারি।

মন্নথ বসম্ভর ছই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে,—রেথে দে তার কথা। একের যা বাবুগিরি, অন্তের কাছে তা মাত্র বাচবার জল-বাতাস। তোর বৌদির পক্ষে বছরে একবার সিনেমা দেখাটা প্রকাণ্ড বিলাসিতা, কিন্ত তোর পক্ষে প্রতিট হাউসের প্রায় প্রত্যেকটি নতুন ফিল্ম্ দেখা দরকার—কখন কোখেকে মাথায় কী আইডিয়া আসে কে বল্তে পারে? আমার একজোড়া জুতোতেই প্রায় বছর চলে' যায়, কিন্তু তোর কতো জায়গায় যেতে

হয়, কতো লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, ভালো জামা-কাপড় না পরলে আমিই বা ভোকে পাঁচ-জনের সামনে দেখাবো কী করে' ? লজ্জায় আমার মাথাটাই তো কাটা যাবে।

মন্মথ চেয়ার ছেড়ৈ উঠে পড়লো। তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বল্লে,—তোর চাই আরাম, স্থবিধে, আচারে-পোষাকে অভিজাতা। তোর দাম কি আমি ব্ঝি না, বসস্ত ? সংসারের জন্তে ভাবতে গেলে তুই লিথবি কথন ? রবিঠাকুরকে রোজ দশটা-পাঁচটা করতে হ'লে আর নোবেল প্রাইজ পেতে হ'তো না। দেহে-মনে কতোখানি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে তবে একটা ভালো কবিতা বেরোয়। আমি কি কিছু ব্ঝি না ভাবিদ্? সব ব্ঝি। নে, সময় নষ্ঠ করিদ্ নে। আরম্ভ করে' দে। মন্মথ ফের নামবার উল্লোগ করলে।

পীড়িত মুখে বসস্ত বল্লে,—এই তোমাদের মাইনে সব টেন্-পাদে'ণ্ট করে' রিডাক্সান্ হ'লো—

—যা, যা, বাজে বিকিন্ না। তোর যা কাজ, তাই তুই কর। তার জন্মে আমাকে সাহায্য করবি ভেবে হ'হাতে যা-তা লিখে তোকে পরসা কামাতে হ'বে না। পরসা কিছু হাতে থাকে, বেশ তো, তা জমিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়, বই কেন্, বরং ঘরে একটা ফ্যান্ করে' নে,—যাতে তোর লেখার স্থবিধে হয়। কবিতার ভাব বা গরের প্লট ছাড়া মাথায় আর কিছু তোকে ঢোকাতে হ'বে না। সে-সবের জন্মে আমরা আছি। তুই ভোর কাজ করে' যা—

#### অকাল বসস্থ

বেতে-বেতে হঠাৎ মন্মথ থামলো: তোর হাতে পদ্মসা-কড়ি আছে, ঘর-দোরের চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। বেড্-কভারটা ময়লা হ'য়ে গেছে, মাঝে-মাঝে জুতোয় দেখি তালি লাগাস্, টুইলের জামা গায়ে দিস্! ঘর-দোরের এ কী হাল-চাল ? ছোট দেখে একটা চাকর রেথে দেবো ?

সিঁ ড়ির মাঝ পথ থেকে মন্মথ আবার ফিরলো। চাপা গলায় বল্লে,—তোর বৌদির কথায় তুই কিছু মনে করিদ্ না, বসস্ত। ও তো একটা character. তোর কোনো গল্লে ওকে চালিয়ে দিদ্। জীবনে তোর বরং একটা অভিজ্ঞতা বাড়লো— কি বল্ ? আর না, এবার তুই লেখ্। এমন লিথবি যা পড়ে' সমস্ত দেশ অবাক্ হ'য়ে যাবে; আমরা সব জাঁক করে' বল্তে পারবো। অনেক কিন্তু রাত হ'য়ে গোলো,—আমি চল্লাম।

নিচে মন্মথ নিজের শোবার ঘরে এসে দেখলো জ্যোতির্ম্বয়ী তথনো ঘুমোয়নি। একটু ঝাঁজালো গলায় বল্লে,—বসস্তর বিছানাটাও পেতে দিয়ে আস্তে পারো না? ঐ ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে,—হ'বেলা ঘরটায় তার ঝাঁট দিতে কি হয়েছে?

জ্যোতির্ম্বরী থেঁ কিয়ে উঠলো: কখন ঝাঁট দেবে ? সমস্তক্ষণ ঘর তো তালা-বন্ধই থাকে।

— থাক্বে না ? থোলা থাকলেই তো বাঁদর ছেলেপিলেগুলো গিয়ে বই ঘাঁটবে, ছবি ছিঁড়ে আনবে, কোথাকার জিনিস কোথায় ছড়িয়ে রাখবে—ওর খুঁজে পাওয়া মৃদ্ধিল। সেই দিন শুন্লাম এমনি ঘাঁটাঘাঁটিতে ওর একটা গল্পের ছটো পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। পরে লিখলে কি আর তেমনি হয়—গল্পের দেই আবহাওয়াই তোতখন মাটি হয়ে গেলো। তা, তুমি তো গিয়ে বিছানাখানা রোজ পেতে দিয়ে আসতে পারো। মশারির কোণগুলি পর্যান্ত ছিঁড়ে গেছে দেখ্লাম।

জ্যোতির্দ্ধরী বল্লে,—এতো বড়ো ধাড়ি ছেলে নিজে নিজের বিছানাথানা পেতে নিতে পারে না ?

- —পারে, কিন্তু ঘরে এসেই যদি পরিপাটি করে' বিছানা পাতা দেখে ওর মন কেমন খুসি হয় বল তো? চারদিক সব অগোছাল হ'য়ে আছে, সেই জন্তে ক'দিন থেকে ও কিছু লিখতে পারছে না। সাহিত্যিকমাত্রেই একটু পরম্থাপেক্ষী থাকতে ভালোবাসে—তুমি ওকে দেখলেই তো পারো।
- স্থামার তো থেয়ে-দেয়ে স্থার কাজ নেই। জিনিসপত্রে একটু হাত দিলেই স্থানই তার সব-কিছু কেবল হারিয়ে থেতে থাকে। দায় পড়েছে তার বিছানা পেতে দিতে। কেন, একটা বিয়ে দিতে পারো না ? বিছানাটাও ঠিক মতো পাতা হ'বে, গুণধর তাড়াতাড়ি বাড়িও ফির্বেন।

মন্মথ একটা বিজি ধরালো। বল্লে,—পাগল! বিয়ে করলেই তোও গেলো। ওর সাহিত্য তথন জলো, ভাঁতসেঁতে হ'য়ে যাবে।

প্রবলকণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী বিছানার ওপর উঠে বসলো: মার্ অমন সাহিত্যের মুথে পঞ্চাশ ঝাঁটা! সারা জীবন ও এমনি পছ মেলাবে নাকি ? বিয়ে করবে না?

- —তা হয়তো করবে। কিন্তু তার কর্তা কি আমি নাকি ?
- —ভূমি নয় তো কে ? তোমার কথায়ই তো ওঠে-বসে।
  দেখে-শুনে একটা পাত্রী জুটিয়ে কাঁধে চাপিয়ে দাও—টেরটি
  তথন পাবেন বাছাধন। আমাকে আর তা'লে এমনি রোজ
  রাত্রে ভাত বেড়ে বসে' থাকতে হয় না।

মন্মথ বিভিতে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—
পাগল ! জেনে-শুনে আমি ওর স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারি নাকি ?
জ্যোতির্দ্মী বল্লে,—তাই বলে' সংসারে ও এমনি স্বেচ্ছাচারী
হ'য়ে বেড়াবে ? এ বাবা কোন্ দিশি আদর ! ভালোবেসে তো
লোকে বিয়েই দিতে চায় জানি ৷ না, তুমি ওর বিয়ে দাও ৷
তবেই ওর দায়িত্ব বাড়বে, টাকা রোজগারের পথ দেখবে,

মন্মথ নির্লিপ্ত কঠে বললে,—না।

—না কী! আমার জানা-শোনা ঘরের এক মেয়ে আছে— ঠাকুরপোকে ছদিনেই সায়েস্তা করে' দেবে। তার হাতে পড়লে উড়ুনচণ্ডির হাল্খানা যা হবে,—তুমি সেই মেয়েকে পছন্দ

পায়ের ওপর পা তুলে আর এমনি আমিরি করা চলবে না।

করে' এসো। নাম মণিমালা, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে। কেন ? নামে তো খাসা কবিদ্ব আছে, অপছন্দটা কোন্খানে? তোমার গুণধর ভাই কি সারা জীবন নিরামিষ থাকবে নাকি ভেবেছ ?

— কিন্তু তাই বলে' অভিভাবক হ'রে তার জন্তে যাকে-তাকে ধরে' আনতে পারি না। ও যদি কোনোদিন বিয়ে করেই, নিজের থেকে করবে, প্রেমে পড়ে' করবে, বা প্রেমে ব্যর্থ হ'রে করবে। তার জন্তে আমাদের ব্যস্ত হ'লে চলবে না। এ তো আমার-তোমার মতো আটপোরে বিয়ে নয়,—এ তুমি ঠিক বুঝবে না। মন্মর্থ আরেকটা বিভি ধরালো।

জ্যোতিশ্বয়ী বললে,—বাপের জন্মে এমন কথা কখনো শুনিনি বাপু।

—কী করে' শুনবে ? বসস্ত যে আমার-তোমার মতো আনেকের চেয়ে একেবারে আলাদা। ওর জন্তে পাত্রী আনতে হ'বে না, সে নিজে থেকে একদিন আসবে। তাকে আমিত্মি ঠিক চিনতে পারবো না, চিনবে থালি বসস্ত। আমরা থালি প্রতীক্ষা করে' থাকবো;

জ্যোতির্ময়ী ঠোঁট উলটিয়ে বল্লে,—তা'লেই হয়েছে।
তোমার ভাইও তা'লে আর বিয়ে করেছেন। স্থভাব-চরিত্রের
যা মতি-গতি, কোন্ দিন যে কি কাণ্ড করে' বসেন তার
ঠিক নেই। এমনি তো পাঁচজনের মুখে-মুখে কতো কথা ভেসে
বেড়াচ্ছে। রাত বারোটা-একটার আগে তো কোনোদিন বাড়ি
কেরেন না।

মন্মধ দীপ্ত কণ্ঠে বললে,—পাঁচজনের কথায় তুমি-আমি কান পাততে পারি, কিন্তু বসন্ত তা কেয়ার করে না। তুমি-আমি চরিত্রের কী বৃঝি বলো? কতোটুকু আমাদের জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা। কবির কাছে চরিত্রের আলাদা অর্থ, আলাদা মানদণ্ড। তুমি-আমি সাদা ভাষায় যাকে চরিত্র বলি, সেটা কবির কাছে নৈতিক হর্ম্বলতা, আত্মবিকাশের বাধা। দৃষ্টি খুব বড়ো না হ'লে আমরা তা সহজে বৃথতে পারবো না।

জ্যোতিশ্বরী বললে,—বুঝে আমাদের কাজ নেই। কিন্তু এই যে বস্তি নিয়ে দব নোংরা গল্প লেখে, ও দেখানে যায় না ভেবেছ ? না-গেলে দব কথা গুটিয়ে অমনি লেখে কী করে' ?

মন্মথ হেদে বললে,—গেলোই বা। জীবনের অভিজ্ঞতার জন্তে কোথায় না ওর যেতে হ'বে! চরিত্রস্থান্টির জন্তে কতো লোকের সঙ্গে ওকে মিশতে হবে, কতো জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'বে,—সংসারে মহৎ ও জঘ্য ছই নিয়েই ওর কারবার। এতে পাঁচজনের নালিশ করবার কী আছে? যে সত্যিকারের প্রতিভাবান, সে সমস্ত কিছুর ওপরে—তা তোমার নীতিই বলো, আর শ্লীলতাই বলো।

- আহা, কী একখানা কথাই বললে ! পড়ো দেখি ওর সেই 'ভগবানের কান্না' বলে' গল্পটা ? মা-বোনের সামনে বসে' পড়া যায় ?
- —মা-বোনের সামনে বসে' পড়বার জ্বন্থে তো ও সেটা লেখেনি। লিখেছে একলা বসে' পড়বার জ্বন্থে। কিন্তু এ নিয়ে

#### অকলি বসন্ত

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এইবার চুপ করে' ঘুমোও। এখানে গোলমাল হ'লে ওর লেখার ব্যাঘাত হ'তে পারে। ও এখন লিখছে। সাহিত্যিকের জীবনে একেকটা মুহুর্ত্ত অত্যন্ত তুর্ল ও।

জ্যোতির্মায়ী বললে,—অথচ মৃন্মায়ীর বিয়েতে কিছুতেই একটা পত্ত লিখে দিলে না।

মন্মথ চুপ করে' গেলা। বসস্তর লিখিত অক্ষরের মতো মুহুর্ভগুলি রাত্রির পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে।

জ্যোতির্মারীর জিহ্বা বারণ মানছে না: আর শোনো, শিগগিরই মেজদি ছেলেপিলে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসছেন। ওপরের বরটা ওকে কয়েকদিন ছেড়ে দিতে বলো—দিন কতক মেদ্এ গিয়ে যেন থাকে।

মন্মথ বললে,—অসম্ভব। মেজদি নেহাৎ এলে নিচে এখানে-ওখানেই যা হোক করে' জায়গা করে' নিতে হ'বে। তার জন্মে ওর অস্মবিধে করতে পারবো না।

জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষেপে উঠলো: কেন, অমন ভালো ঘরটা ওই বা কেন পাবে? ছেলেপিলে নিয়ে ঠাণ্ডায় এথানে আমি কুঁকড়ে মরবো?

—এ-কথা কতোবার বলবো তোমাকে ? লেখবার জন্তে
নিরিবিলি একথানি ঘর চাই, রাস্তার গোলমালের জন্তে দ্রে,
আকাশের থানিকটা কাছে। জানলা খুললেই অনেক দ্র পর্য্যস্ত দৃষ্টি পৌছুতে না পারলে লেখার মধ্যে মন ছাড়া পায় না, ভাবগুলি কেমন সন্ধীর্ণ হ'য়ে আসে। এখন ভাবো দিকি একবার, সব চুপচাপ, চারদিক থেকে অন্ধকার আকাশ ওকে ঘিরে আছে, আর কেমন নির্ভাবনায় ও লাইনের পর লাইন সাজিয়ে চলেছে! কালকের বাজারের ফর্দ্ধ যদি ওকে ভাবতে হ'তো, তা'লে কী হ'তো বলো দিকি ?

গলা উচিয়ে জ্যোভির্ময়ী বললো,—তাই বলে' ঐ লাগোয়া ছাতটাও ওকে ছেড়ে দিতে হ'বে নাকি ?

—বা, লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে বে ওকে অস্থির হ'য়ে উঠে পড়তে হয়। প্রকাশের উত্তেজনায় সারা শরীর ওর ছটফট করতে থাকে—তথন ভাবগুলিকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্মে ও ছাতে পাইচারি করে। একটি মাত্র কথার জন্মে ওর প্রকাণ্ড একটা গল্প হয় তো কথনো আটকে থাকে—তথন খোলা ছাতে হেঁটে-হেঁটে ওপরের অন্ধকারে সেই একটি কথা ও খুঁজে বেড়ায়। হারানো মুখের মতো তা একবার এক সময় অতিপরিচিত হ'য়ে মনে ভেসে ওঠে।

জ্যোতির্মায়ী শুয়ে পড়লো। মুখ বেকিয়ে বল্লে,—আহা, তবু যদি কেউ ভালো বলতো! কী লেথাই যে লিথছেন! আর তার জন্মে গোবর্দ্ধন মরছেন থেটে!

মন্মথ বললে,—নিন্দে-প্রশংসায় লেথকের কী আসে যায়! ও হুটোই সাময়িক বিকার! আর, বসন্ত যাতে এইখানেই না থেমে যায় আমি সর্বাস্থ পণ করে' তো তারই চেষ্টা করছি। তাকে আরো লিখতে হ'বে, আরো ভালো লিখতে হ'বে, সমস্ত জীবন লিখতে হ'ব। যাতে তার এই লেখার প্রবৃত্তিতে কখনো এতোটুকু না মর্চে পড়ে তার জন্মে আমি তাকে সংসারে নির্লিপ্ত, সন্ন্যাসী করে' রাখতে চাই। তার জন্মে আমি খাটবো না, তবে আর তার আছে কে? আমি ছাড়া কে আর তার আর্থ ব্রুবে? আর, ও বড়ো হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও তো বড়ো হ'রে গেলাম। আমরাও তথন ওর পিছে-পিছে পৃথিবীতে পরিচিত হ'তে পারবো। ব্রুলে, —তুমিও একটু ওর স্থ্য-স্থবিধে দেখো। ওকে এখন এক পেরালা চা করে' দিয়ে এসো না? লিখতে-লিখতে যখন মাঝে-মাঝে ফাঁক পড়ে, তথন এক-আধ চুমুক চা পেলে ওর খুব ভালো লাগবে।

ঘুমো চোথে জ্যোতির্ম্ময়ী বললে,—আমার বয়ে গছে।

মন্মথও শুলো, কিন্তু চোথে এক ফেঁটো ঘুম এলো না। বসত্ত যথন শরীরের সমস্ত স্নায়-শিরা উচ্চকিত করে' নিষ্ঠুর প্রকাশ-হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তথন সে নিশ্চিস্ত হ'য়ে ঘুমোয় কী করে' ?

বসন্তকে কোলে রেখেই তাদের মা মারা গেলো। জেগে-জেগে সব কথা মন্মথ মনের মধ্যে এখন উলটে-পালটে নিচ্ছে—মন্মথর বয়স তখন আট। তারপর সতেরো বছর বয়সে তার চাকরিতে প্রথম বসতে-না-বসতেই বাবা তার কাঁধে সমস্ত সংসার ফেলে সরে' পড়লেন। বসন্ত তখন ইস্কুলে পড়ে, ছটি বোন বিয়ের উপ্যুক্ত। বোন ছটিকে সে পাত্রস্থ করলে; বসন্ত দাদার ছায়ায় বসে' এম-এ পাস করলো। কতো দিনের কতো পুরোনো সব কথা।

ইস্কুলে থেকেই বসস্ত কবিতা লেখে—এখন সে বাঙলা দেশে একজন নামজাদা সাহিত্যিক। মন্মথ কোনোদিন তার সাহিত্যসাধনার বাধা তো দেয়ই নি, বরং তাতে অনুকূল উৎসাহ সঞ্চার করেছে। যখন যা সে চায়, যাতে তার খেয়াল হয়, যা করে'
তার সাহিত্যিক বৃত্তি শ্দূর্ত্তি পায়—মন্মথ কোনোদিন তাতে এতোটুকু কুপণতা করেনি। অপমান্থরের দলে একমাত্র মানুষ, সমালোচকের মধ্যে স্র্টা। কী মানুষে করে তাতে তার দাম নয়, কী সে স্টে করে তাতেই তার মাহাত্ম। বসন্ত স্টেকর্তা।

এখনো বসন্ত এমন কিছু লেখেনি যাতে তার পরিচয়ের পরিধি সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'তে পারে। কিন্তু কতোই বা তার বয়স ? তার জন্তে চাই তার অথগু অবসর, লৌকিক দায়িত্বহীনতা, চাই আধ্যাত্মিক ত্রুখের সঙ্গে অজস্র আরাম। বৃষ্টিম্নিগ্ধ আকাশের মমতা না পেলে দে মক্তৃমির কথা লিখবে কি করে'? মন্মথ জীবনে তাকে সেই মুক্তি দেবে, সেই মুক্তিতেই তার প্রতিষ্ঠা। বায়স্কোপের পর্দায় লোকে নিযুঁত, পরিচ্ছন্ন ছবি দেখে চমৎকৃত্ত হ'বে, নেপথ্যের সমন্ত ক্লান্তিকর আয়োজন বহন করবে একা সে, মন্মথ। দেহপাত করবে মন্মথ, যাতে বসন্ত আধ্যাত্মিক স্কথ-ত্রুখের স্বাদ সংসারে পরিবেষণ করতে পারে।

এখনো সে ততো উর্দ্ধে উঠ্তে পারে নি, কিন্তু একমাত্র শ্রমই হচ্চে প্রতিভার পরিচয়। বসন্ত নিদারুণ পরিশ্রমী, অসীম অধ্যবসায়ী। সে একদিন সেই যশস্র্য্যলোকে উত্তীর্ণ হ'বে— ভাবতেও মন্মধর সমস্ত গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছে! কবির

জীবনে একটিমাত্র মুহূর্ত্ত, তাকে কয়েকটি আখরে অবিনশ্বর করে' রাথাই তার কাজ। সেই অমর মূহূর্ত্তেই কবি চিরজীবী। আজ রাত্রে বসস্তর জীবনে সেই মূহূর্ত্ত আবার এসেছে। এই মূহূর্ত্ত মন্থন করে' কী অমৃত সে'উদ্ধার করবে কে জানে। মন্মথ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। হয় তো আজ যা ও লিখবে সময়ের শত-লক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতেও তা মূচ্ছে যাবে না।

কিন্তু এইখেনেই থামলে চলবে না। তাকে আরো লিখতে হ'বে, আরো ভালো লিখতে হ'বে, চিরজীবন লিখতে হ'বে।

তাকে মন্মথ থামতে দেবে না।

কোথাকার ঘড়িতে চং-চং করে' তিনটা শব্দ করে' উঠলো।
আরো এক ঘণ্টা। তারপরেই বসস্তর গল তৈরি। কোন জীবন
থেকে এক টুক্রো রহস্থ না-জানি সে উদ্যাটিত করছে!
সে জীবন কী, বা কা'র, কিছু এসে যায় না, দেখতে হ'বে সে
জীবন বিশ্বজনীন কি না, দেখতে হ'বে সে জীবন জীবস্ত কি না,
দেখতে হ'বে সে-জীবনে বসস্ত মৃত্যুকে পরাভূত করলো কি না।

চারটে বাজতেই মন্মথ উঠে পড়লো। টিপি-টিপি পা ফেলে থিল খুলে চোরের মতো চুপি-চুপি সে ওপরে উঠতে লাগলো। বসস্তর ঘরে আলো জলছে। এখনো সে লিখে চলেছে বৃঝি! না, তাকে সে বিরক্ত করবে না—মন্মথ কি পাগল হয়েছে? এ-পাশের জানলা দিয়ে উকি মেরে তার এই লিখন-স্তম্ভ অভিনিবেশটি সে দেখবে। ক্ষীণ একটু দৃষ্টি-সঙ্কেতে মন্মথ তার অজস্র আশীর্কাদ বসস্তর লেখনীর মুখে পৌছে দেবে মাত্র।

দরজাটা খোলা—মন্মথ অবাক হ'রে গেলো—বসন্ত তার বুকের ওপর লেখবার প্যাডটা চেপে ধরে' কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কলমটা আঙুল থেকে খসে' পড়েছে,—প্যাডের প্রথম পৃষ্ঠাটা নীরব, অলিখিত, একেবারে সাদা, চিহ্নহীন্। কোথাও এই মুহূর্ত্তের এতোটুকু রঙ লাগে নি। নিষ্ঠুর সংসার অকারণে কণকালের জন্ম অনধিকার প্রবেশ করে' সেই হুর্লভ, বিরল মুহুর্তুটিকে হত্যা করে' গেছে।

# ভাষা

ইংরিজি-সাহিত্যে অনাস নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছে, নাম উন্মিলা, দেখতে বাঙালি মেয়ের পক্ষে স্থন্দরীই বলতে হ'বে—যদি অবিশ্রি সৌন্দর্য্য রূপে না হ'য়ে রেখায় হয়, বর্ণে না হ'য়ে হয় লাবণ্যে—বেশ নম, মিতভাষী; কথায়-বার্তায় উজ্জ্বলতা আছে, উগ্রতা নেই; এতোখানি লেখা-পড়া শেখা ভার বার্থ হয় নি।

ভাইয়ের জন্তে কল্কাতা থেকে মেয়ে দেখে এসে ব্রজেনবাবু মা ও স্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন। হিমাদ্রি পাশের স্বরে বসে' কান থাড়া করে' শুনছিলো।

এক পিঠ ঘন চুলের ঢেউ, হ্রস্বতার লজা ঢাকবার জন্তে থোঁপা বেঁধে কাঁটা গুঁজে আসে নি; পাছে হাঁটিয়ে দেখাতে হয় সেই ভয়ে লম্বা বারান্দার একেবারে এক প্রান্তে মেয়ে-দেখার জায়গা করা হয়েছিলো—নিজেই মেয়েকে প্রায় কুড়ি-পাঁচিশ পা হেঁটে আসতে হয়েছে—বেশ সাবলীল, অকুন্তিত তার চলা; গান গাইতে বলার পর সে আধুনিক বিক্বত কচির গজল-ঠুংরি না গেয়ে দিব্যি স্থদেশী গান ধরলো দানাদার দরাজ গলায়—বজেনবাবু মেয়েটির করতল ছ'টিও সম্পূর্ণ অন্থভব করে' এসেছেন—কোথাও এতোটুকু কর্কশ ঠেকলো না। চমৎকার মেয়ে, ফার্ছ-রেইট মেয়ে।

তার আরো কারণ ছিলো। তাঁরা জানেন প্রতিযোগিতার ষা বাজার, বিয়ের পণ তাঁদের দিতেই হবে। এখন সকল ঘরেই মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, রাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য্যের

ষেটুকু স্বাভাবিক জটি, বিভাচচ্চার রঙিন মোহ দিয়ে তা সাম্লে না নিলে চলছে না। সবায়েরই ঘরে যথন এই অবস্থা, তথন টাকার কথা তেমনি এসে যাচছে। সাপ্লাই-এর বাজারে তারতম্য ঘট্ছে না বলে'ই এটা আর উঠ্লো না। আপাততো ব্রজেনবাব্দের পক্ষে তা ভালোই—হিমাদ্রির বিলেভ যাওয়ার থরচ দিতে তারা রাজি। হিমাদ্রির একটা পি-এইচ-ডি হ'য়ে আস্তে-আস্তে উর্মিলা এম-এটা পাশ করে' নিতে পারবে। তার জন্তেও ব্রজেনবাব্দের ভাবতে হ'বে না।

আর এই তার হাতের লেখার নমুনা। হস্তলিপি বে কতো বড়ো চরিত্র-নির্নেতা সেই বিষয়ে ব্রজেনবাবুর সন্দেহ নেই। প্রতিটি অক্ষর নিটোল, পরিক্ষুট—অক্ষরের প্রতিটি রেখায় চিত্তের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে! বি-এ পড়ছে মেয়ে— বানান-ভূল হ'বে কেন, কিন্তু প্রত্যেকটি স্থগঠিত অক্ষরে,পারম্পরিক সমাস্তরাল ব্যবধানে, সরল স্থসম্বদ্ধ লাইনে, সর্ব্বোপরি নির্ম্বল পরিচ্ছন্নতায় তার উলারতা ও প্রসন্নতা, সেবা ও দাক্ষিণ্য স্থচিত হচ্ছে। কবিতায় যেমন দেখতে হয় ছন্দ নয়, ভঙ্গি; নাটকে যেমন দেখতে হয় কিয়া নয়, আবহাওয়া; গানে যেমন দেখতে হয় স্থর নয়, প্রকাশ; তেমনি মেয়ে-নির্বাচনের বেলায় দেখতে হয় রূপ নয়, পরিবার। সে-দিক দিয়েও উর্শ্বিলা ফার্ছ-রেইট্।

বৌদিদি উর্ন্মিলার হাতের লেথার নমুনাটি হিমাদ্রির চোথের তলায় এনে ধরলেন। হিমাদ্রি কাগজের টুকরোটাকে পেপার-ওয়েইট্ দিয়ে চাপা দিলে। বৌদিদির সঙ্গে অক্স সব মামুলি রসিকতার ফাঁকে হিমাদ্রি ষে-মতটা কঠিন গলায় জাহির করলে, বল্তে কি,—তার মধ্যেও কোনো মৌলিকতা নেই। গলায় জোর থাকলেই মতের মূল্য বাড়ে না। হিমাদ্রি বল্লে,— যে-মেয়ে বিজিত হ'বার অপেক্ষা না রেখে নিজে এসে সেধে বশুতা স্বীকার করে, তার প্রতি আমার ক্ষৃতি নেই। দাদাকে ব'লো, বিনা দায়ে কোনো সম্পদই আমি লাভ করতে চাই না।

এমন কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল চেলেই বলে' থাকে এবং তারাই কালক্রমে স্ত্রীর কথায় ওঠ্-বোদ্ করে—বৌদিদি অনেক দেখেছেন, আরো কত দেখবেন। তাই সারা শরীরে চাপা ছাসির একটা ঢেউ তুলে বৌদিদি অন্তর্হিত হ'লেন,—কাগজের টুকরোটা হি্মাদ্রির টেবিলের উপর তেমনি পড়ে' রইলো।

অবিগ্রি কাগজের টুকরোটা তুলে মেয়েটির হাতের লেখায়
চোথ বুলিয়ে নিলেই বিবাহ-সম্বন্ধে হিমাদ্রির কঠিন মতটা ফিকে
হ'য়ে য়াবে না। যাই বলো, হাতের লেখাটি স্থন্দরই বলতে
হ'বে—য়িণ্ড মুক্তোর সারের সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা বাড়াবাড়ি।
হ'রকম নমুনা দেওয়া আছে—ইংরিজি আর বাঙলা। ইংরিজিতে
হচ্ছে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার চারটি লাইন—য়েখানে
প্রোটসেলিয়াস্ তার স্ত্রীকে কামনাকুলতা সংযত করতে বল্ছে,
কেন না দেবতারা প্রেমের গভীরতা ভালোবাসেন, শরীরের
উত্তাপকে নয়। কোটেশান্টা পড়ে' হিমাদ্রি গোড়ায় প্রায়
অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো, বিশেষ এই লাইন-চারটিকে উদ্ধৃত
করার হেতু খুঁজে না পেয়ে; কিন্তু চট্ট করে' তার মনে পড়ে'

#### জকাল বসস্ত

গেলো ওয়ার্ডসোয়ার্থের ঐ কবিতাটা গেলো-বছরে আই-এ পরীক্ষার্থিদের পাঠ্য ছিলো। একটা-কিছু কারণ তা হ'লে আছে। হিমাদ্রি মনে-মনে হেসে কাগজটা উল্টোলো; দেখা যাক্ বাঙলায় সে কোন্ কবিকে ধন্ত করেছে। ঈশ্বর গুপু না রবীক্রনাথ! (হুইই তাদের পাঠ্য।) পৃষ্ঠা উল্টে হিমাদ্রি অবাক হ'য়ে গেলো,—কোনো কবিতা থেকে উদ্ধৃতি নয়, স্বরচিত কোনো ভাবগর্ভ বাণী নয়—টানা ডাগর অক্ষরে থালি নিজের নামটুকু—উর্মিলা। নিতাস্তই সে যে শ্রীমতী, বা নিতাস্তই সে যে বিশেষ কোনো গোত্রাস্তর্ভুক্তা তার এতোটুকু পরিচয় নেই—শুধু সে উর্মিলা।

অক্ষর থেকে হিমাদ্রি সহজে চোথ ফেরাতে পারলো না।
বাকা-চোরা রেখার প্রতিটি বঙ্কিমা অপরিস্টুট ইঙ্গিতের মতো
তার মনে হ'তে লাগলো। যেন ঐ অক্ষর তিনটিতে উর্মিলার
সমস্ত যৌবন অলক্ষ্যে উচ্ছুসিত হ'রে উঠেছে। বাঙলা লিখতে
এসে সে আর প্রোটিসেলিয়াস্-এর উপদেশ মনে করে' সংযত,
স্তব্ধ থাক্তে পারে নি, সামান্ত তিনটি অক্ষরে তার কামনার
সমুদ্রকে উদ্বেল, উন্থুর করে' দিয়েছে। বাঙলা লিখতে হ'বে
মনে করে' সে আর অপরিচয়ের দ্রম্ব রাখলো না, গোপনে
কথন হৃদয়ের প্রতিবেশিনী হ'য়ে উঠলো। সাদা প্রকাণ্ড
পৃষ্ঠাটায় শুধু লেখা উর্মিলা—যেন এইমাত্র দীর্ঘ চিঠি শেষ করে'
ইতিতে সে শুধু তার নামটি লিখে দিয়েছে। চিঠির কী সে
ভাষা হিমাদ্রি তা যেন এক নিমেষে পড়ে' উঠলো।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চাকর ঘরে আলো দিয়ে যায়নি।
অক্ষর আর স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু কাগজের থেকে চোথ
ভূলে চাইতেই হিমাদি দেখতে পেলো অক্ষর তিনটি তার সামনে
একটি প্রত্যক্ষ, প্রাণবস্ত নারীমূর্তিতে লীলান্তরিত হ'য়ে উঠেছে।
অথচ কী ষে তার রূপ, বা রঙ, বেশ, বা বয়স, কিছুই স্পষ্ট
ধারণা হ'লো না—স্তিমিতগতি নদীধারার মতো কয়েকটি রেথার
টেউ মূহুর্তে আবার ভেঙে-ভেঙে ছিটিয়ে পড়লো,—ঘর জুড়ে
অক্ষকার দীর্ঘধাস ফেল্লে।

ঐ পর্যান্তই। তাই বলে' সেই রেখার টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্র করে' উর্দ্মিলাকে স্থূল, মাংসল করে' তুলে একেবারে নিঃশেষ-আয়ত্ত করে' ফেলতে হ'বে—হিমাদ্রির ক্ষচিতে তা বাধলো। প্রবলকণ্ঠে বিয়েতে সে অসম্মতি জানালে।

যুক্তিগুলোও তার আধুনিক কালের অন্তর্কুল নয়। যে মেয়েকে সে বিয়ে করবে তাকে সে নিজে নির্বাচন করবে, স্থাষ্ট করবে,—রপের রীতিবিচারটা তার কাছে আলাদা রকম। আর, বিলেত যদি সে যেতেই চায়, তবে নিজেই যেতে পারে ইচ্ছা করলে—বাবা সেই জন্তে তার অংশে মোটা টাকা রেথে গোছেন। নিজের স্ত্রীর জন্তে অন্তের কচির উপর নির্ভর করাও বিলেত যাওয়ার জন্তে শক্তরের টাকার মুখাপেক্ষী হওয়া— ত্রটোই সমান অপমানকর।

এমন মূর্থও কি না কেউ আছে। বেশ তো, নিজেই হিমাজি উন্মিলাকে দেখে আম্বক না। ছি ছি, ভাষতেও দ্বণায় হিমাদ্রির গা কাঁটা দিয়ে উচলো। শাথাপত্রবহুল অরণ্যের ফাঁকে চল্রেদয়ের ভিতর রমণীয় একটি যাতু আছে, কিন্তু দিগন্ত-উন্মুক্ত উচ্ছ্রসিত সমুদ্রের ওপর নিরাবরণ পূর্ণিমায় আছে প্রগণ্ভ নির্লজ্জতা। সেই যে উর্মিলা বর্হবসনে কুঞ্চিতা হ'য়ে তার সামনে চোখ নামিয়ে বসবে—তার সেই উপস্থিতিটা অতিমাত্রায় স্থল, অতিমাত্রায় শরীরী, অতিমাত্রায় অপরিচ্ছন: যতোক্ষণ হিমাদ্রি কিছু কথা না কইবে, ততোক্ষণ সে মুখ তুলবে না—সেই ক্লব্রিম, কঠোর স্তব্ধতায় একটা আবরণহীন কদর্য্যতা থাকিবে,—দে-স্তব্ধতা অতিমাত্রায় মুখর, তার অর্থ অতিযাত্রায় স্পষ্ট, রূচ, অবারিত। এই অপুযান উল্মিলাকে না করলেও হিমাদ্রিকে দংশন করছে। তার চেয়ে ভাঙা-ভাঙা পরিচয়ের কাঁকে উদ্মিলাকে যদি সে দেখতে পেতো, তা হ'লে তার সেই অটল, উলঙ্গ স্তব্ধতার ওপর চুপে-চুপে নামতো একটি অসম্পূর্ণ হাসি, মুহুর্ত্তে সে কাঠিয়া হ'তো স্বচ্ছ, স্তব্ধতা তখন মাত্র শারীরিক উপস্থিতি হ'য়ে থাকতো না, তথন তা হ'তো গভীর হৃদ্যান্তভূতির নামান্তর।

অতএব উর্ম্মিলাকে নিয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে হিমাদ্রির একটা বচসা হ'য়ে গেলো। এবং তারই ধাকায় হিমাদ্রি ছিট্কে পড়লো একেবারে বাইরে—নিরাস্মীয় লোকারণ্যের মাঝে। হাত-পা তাঁর ফাকা, কোথাও এতোটুকু ঠেক্লো না। মা দাদার সংসার তদারক করছেন, তাঁর প্রতি দায়িত্ব হিমাদ্রির কম— সঙ্গে থালি তার ব্যাঙ্কের দরকারি কাগজগুলি রইলো।

নিজের পয়সায় বিলেত সে অনায়াসে চলে' ষেতে পায়ে বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে হিমাদ্রির বিশেষ কোনো উচ্চাকাজ্জা নেই। উদ্দেশুহীন অভিযানে যে প্রখর-রোমাঞ্চময় উচ্চ্ আঁলতা আছে হিমাদ্রির সায়ু তা সইতে পায়ে না—এই যে সে পরিবারের সঙ্গে সামাশু বিদ্রোহ করলো তাতেও কোথাও যেন একটু ছ্ন্দচ্যুতি ঘট্লো। তব্ও কলহকোলাহলের বাইরে এই অপরিমিত নির্জ্জনতার মোহ হিমাদ্রিকে ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন করে' ধরলো। কিন্তু কী যে এখন সে করে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

এমন সময় তার কানে এলো বহরমপুরে গঙ্গার ধারে স্থলর একথানি বাড়ি বিক্রি হচ্চে। বাড়ি যদি করতেই হয়, কল্কাতায়—লেক-পটিতে, তা না করে' কি না বহরমপুরে—জলজ্যান্ত ম্যালেরিয়ার জঞ্চলে! হিমাদ্রির ক্রচিই আলাদা—কল্কাতা তার ভালো লাগে না। শিরদাঁড়া খাড়া রেখে সব সময়ে সেই যে প্রস্তুত হ'য়ে বসে' থাকা—ঐ ভঙ্গিটাই তার কাছে বিশ্রী লাগে। মফঃস্বলের নিরিবিলি সহরে দিব্যি সে গা এলিয়ে বসে' বিশ্রাম নিতে পারবে। ছোটার ব্যস্তুতা নেই, ভদ্র সাজবার উগ্র সমারোহ নেই, অনর্থক শ্রান্থি ও তার ক্লান্তিকর অপনোদনের প্রয়াস নেই—সেখানকার প্রতিটি মৃহুর্ত্ত মন্থর, হন, স্পর্শ-সহিষ্ণু।

মোট কথা, হিমাদ্রি তথন বেলডাঙায় এক বন্ধুর বাড়িতে প্রাথমিক আশ্রয় নিতে এসেছিলো, এক ফাঁকে বহরমপুরে

গিয়ে বাড়িখানা সে দেখে এলো। গোরাবাজার ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে ঠিক গঙ্গার ওপর ছোট একতলা একখানা বাড়ি, পেছনে প্রকাণ্ড বাগান এবং তার পরেই ঘন বন চলে' গেছে। বাড়ির মালিক মোটে পাঁচ শো ণাঁকায় তা ছেড়ে দিছেন। কল্কাতায় কোনো উচু-দরের হোটেলে ছ'মাস কাটাতে গেলেই পাঁচ শো টাকা বোঁ করে' বেরিয়ে যেতো। ধরা যাক্, এ-টাকাটা সে ব্যবসা করে' উড়িয়ে দিলে। এ-টাকার জন্ম কাউকে জবাবদিহি দিতে হ'বে না। এবং নিতান্তই এ-ব্যবসায় সে ঠকছে কি না তা কে বলতে পারে।

সেখানে ছ'টি পুরো দিনও তার মন টিকবে না—এই বলে' বেলডাঙার বন্ধু তাকে নিরস্ত করতে চাইলো। না আছে একটা লোক, না বা একটা প্রতিষ্ঠান। উত্তরে হিমাদ্রি বললে, লোক বল্তে সে একাই যথেষ্ট, আর প্রতিষ্ঠান বল্তে উন্মুক্ত প্রাস্তর ও নিঃশব্দচারিণী গঙ্গা আছে। সম্প্রতি এর বেশি কিছু আর সে চায় না। আর যেটুকু সে বন্ধুকে বল্লে না—তা হচ্ছে এই—এই অসীমপরিব্যাপ্ত নির্জ্জনতায় বসে' সে একমনে তার প্রথম প্রেমের প্রতীক্ষা করবে।

বাড়িটা পাকাপাকি হস্তান্তরিত হ'বার আগে ছয়েকজন শুভান্থধ্যায়ী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে আনাগোনা স্কন্ধ করলে। তাদের বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে বাড়িটা প্রেতগ্রস্ত—সাবেক যে মালিক ছিলো, বাড়িটা বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ের জন্তে হাজার তিনেক টাকা ধার করে, বরপক্ষীয়দের দাবি উত্তরোত্তর

এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো বন্ধকি কৰ্জে তা কুলিয়ে উঠলো না। এখন উপায় ? উপায় অবিশ্বি একটা হলো।

হিমাদ্রি কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্গেস করলে: কি?

- —বর্ষায় গঙ্গা তথন ভরা, এ-পারে ও-পারে উত্তাল জল। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন: মেয়েটি সেই জলে ডুব দিলে, আর উঠলো না।
- —তার মানে, যখন উঠলো তখন সে মরে' গেছে।
  আত্মহত্যা করলো। বাঙালি কুমারীর পক্ষে এটা আর এমন
  কি অস্বাভাবিক 
   আত্মহত্যা করে' কৌমার্য্য রক্ষা করলো।
  এতে বিচলিত হ'বার আছে কী
- আছে। ভদ্রনোক চেয়ারে গাঁটে হ'য়ে বসলেন; বল্লেন,—সেই থেকে তার প্রেতাত্মা ও-বাড়িময় ঘুরে বেড়াছে।
- —বলেন কি ? হিমাদ্রি খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো: তাকে দেখা যায় ?
- —জনেকেই দেখেছে শুনেছি। মেয়েটির বাবা অবিণ্ডি ধার শোধ করে' বাড়ি ছাড়াতে পারেন নি, যিনি বন্ধক নিয়েছিলেন তিনিই সপরিবারে এ-বাড়িতে বাসা তুলে আনলেন। হু'দিনও টি কতে পারলেন না। পরে বাড়ির জন্তে ভাড়াটে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। হু'একজন জুটলোও, কিন্তু কয়েক দিন থেকেই আবার পালালো। আজ বছর তিনেক ধরে' বাড়িটা অমনি খালি পড়ে' আছে—খদ্দের একটাও জোটাতে পারে

নি। কিছু গলদ না থাকলে অতো স্থন্দর বাড়ি কি আরু কেউ পাঁচ শো টাকায় ছাড়ে ?

হিমাদ্রি চিস্তিত হ'বার বিন্দুমাত্র ভাণ না করে' বল্লে,—
সেই মেয়েটিকে আপনারা কেউ দেখেছেন ? কৈন আসে সে?
বলে কী ?

ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন,—তা যান্, নিজে গিয়েই দেখুন না একবার।

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি বল্লেন,—মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না বলে' মনের ছঃথেই বলুন আর সমাজকে শিক্ষা দেবার জন্তেই বলুন, আত্মহত্যা করে নি। মোট কথা, ওর স্বভাবে কিছু দোষ ছিল,—কা'কে নাকি ভালোবাসতো, তাকে পায় নি বলে'ই এই ঘোরতর পাপ করে' বস্লে—

হিমাদ্রি বল্লে,—যাই হোক্, সে যে আত্মহত্যা করেছে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'লাম। কেন সে তা করলো তা তার নিজের মুখের থেকেই শোনা যাবে। আপনারা ব্যস্ত হ'বেন না।

ভদ্রলোক যাবার মুখ করে' বল্লেন,—আপনার ভালোর জন্তেই বলছিলাম।

হিমাদ্রি নির্ণিপ্ত স্বরে বল্লে,—আর আপনাদের ভালোর জন্মেই তো আপনাদের এখন চলে' যেতে বলছি।

তারপর সত্যিসত্যিই যথন হিমাদ্রি নতুন বাসায় উঠে এলো, তথন স্থানীয় লোকেরা দল বেঁধে পালা করে' তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা কর্লে। হিমাদ্রি বল্লে,—বাড়িটা যথন কিনেই ফেলেছি, তথন ব্যবস্থা তো একটা করতেই হ'বে। অদানে-অব্রাহ্মণে তো যেতে দিতে পারি না।

- —কিন্তু আপনি একা মানুষ, একলা এতো বড়ো বাড়িতে থাকবেন কী করে' ?
- —একলা থাকতেই তো এসেছিলাম, কিন্তু সারা দিন ধরে' আপনারা এমনি ভিড় করে' থাকলে কী করে' আর একা থাকি বলুন।
  - —এখন কী, টের পাবেন রান্তির বেলা।

গোরাবাজারের এক ছোক্রা উকিল শাসিয়ে উঠ্লো: সাফালরাও খুব সাহস দেথিয়েছিলেন, পরে ছ'দিন ষেতে-না-যেতেই পালাবার পথ পান্না।

হিমাত্রি হেসে বল্লে,—রান্তির বেলায়ও একা থাক্বো বলে' মনে হচ্ছে না। সেই মেয়েটিই তো আসবে। আপনারা এতো সব তাকে ভয় দেখাছেন যে বেচারি এখন এলে হয়।

অনাহত শুভামুধ্যায়ীদের বিদায় করে' হিমাদ্রি গৃহসংস্কারে

মন দিলে। অশরীরী মেয়েটির জন্তে সে এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে সংস্কার শেষ করে' গৃহপ্রবেশ করতে তার তর সইছিলো না। একখানা ঘর অনায়াসে সে এখনই ব্যবহার করতে পারে, বাকিগুলি আস্তে-আস্তে, সারিয়ে নিলেই চলবে। সম্প্রতি একটা চাকর ও মালি রাখা গেলো—ভূতের থেকে পেটের ভাবনাই তাদের বেশি।

শীত পড়ে' এসেছে—গঙ্গা এখন শুক্নো, দ্রিয়মাণ। পাতার
মর্ম্মর ছাড়া ধারে-পারে কোণাও এতোটুকু শন্ধ নেই—চারিদিকের
শৃহ্যতা বিরহী চিত্তের মতো সঙ্গীহীনতার অন্নুভূতিতে নিম্পন্দ
হ'য়ে আছে। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে
দিয়ে পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ একটুখানি পথ—এক পাল ছাগল
থেদিয়ে একটা রাখাল-ছেলে এগিয়ে যায়, তা হ'লেই হিমাদ্রি
যা-হোক্ একটা লোকের মুখ দেখতে পেলো। তা ছাড়া চোখ
ফেলবার তার জায়গা নেই—বাইরে শীর্ণ নদীর ওপারে স্থির
সবুজ গ্রাম আর কুঞ্জিত আকাশের বিবর্ণ একঘেয়েমি।

ভেতরে তাকাবার কিছু নেই। নোনা-পড়া নোংরা দেয়াল
—জারগায়-জারগায় ইটের কন্ধাল বেরিয়ে পড়েছে—আগাগোড়া
যেন একটা প্রতীক্ষার রিক্ততা আছে। হিমাদ্রির বিশেষ কিছু
আসবাব নেই, একটি নিচু খাট, লেখবার ছোট একটি টেবিল,
খান তিনেক চেয়ার, হুটো অতিকায় স্থাটকেদ্—নদীর সমুখের
ঘরখানা কোনোরকমে সে গুছিয়ে নিয়েছে। বাকি তিনখানি
ঘর জীর্ণ, ধুলো-বালি আগাছা আর পাথীর বাসায় অপরিছয়।

ও-গুলিতে পরে নজর দিলেও চলবে, আপাততো রান্নার সাজ-সরঞ্জাম চাই। হাঁড়ি-কুঁড়ি, চায়ের বাসন, শিল-নোড়া, চাকা-বেলুন—চাকরটি যা-হোক্ খলিফা। এক কথায় মাথায় করে' প্রকাণ্ড বাজার এনে হাজির।

বিকেল বেলা সামনের ছোট বারান্দাটুকুতে বসে' হিমাদ্রি
চা খাচ্ছে—পট্ থেকে আর এক কাপ ঢেলে শেষ করবার
আগেই বেলা পড়ে' আসবে। তার পরেই আস্তে-আস্তে
অন্ধকার—রাত্রি আর অস্তরের নির্জ্জনতাকে যখন আর আলাদা
করে' দেখা যাবে না। কখন না-জানি সে আসবে! তাকে
ঠিক দেখা যাবে তো? কী মৃত্তিতে তাকে দেখা যাবে? এই
মর্ত্তালোকের প্রতি কী তার আকর্ষণ যার মায়ায় আজো
সে মাটিকে ভূলতে পারলো না? কী সে চায়, কী তার
অভিযোগ!

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজা জানলা খুলে রেথে হিমাদ্রি সেই নিশাচারিণীর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। জোরে ঝাপটা দিয়ে উভুরে হাওয়া বইছে, পুরানো দেয়াল থেকে বালির চাপ খসে'-খসে' পড়ছে—তারই পায়ের শব্দ বৃঝি! কিন্তু সে কি শব্দ করে' আসবে নাকি? হাওয়া আবার হঠাৎ নিঃশব্দ হ'য়ে আসতেই হিমাদ্রি চম্কে উঠলো। এইবার নিশ্চর সে আসবে। হিমাদ্রি আলো নিভিয়ে দিলো, কিন্তু অন্ধকারে তাকে দেখা যাবে তো?

থালি আলো নেভালেই চল্বে না, তার বিশ্রামের ভঙ্গিটাও

শ্লথ করে' আনতে হ'বে। প্রতীক্ষায় রাচ চক্ষু মেলে চেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সে আসবে না—অপরিচিত পুরুষের পিপাসিত দৃষ্টিকে সে তা হ'লে ভয় করে বোধ হয়! হিমাদ্রি বিছানায় শুয়ে পড়ে' চোথ বুজুলো। এইবার সে আস্কুক।

প্রথর প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি ক্লাস্ত হ'তে লাগলো। অসংখ্য পাতার মর্ম্মর ছাড়া একটি শব্দও আর শোনা যায় না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জিত নিজার মতো গাঢ়। আবহাওয়াটা অতিমাত্রায় কঠিন—হিমাজি ধড়মড় করে' উঠে বদ্লো: আলো জালালো—আগে যা, পরেও তাই—কেউ কোথাও নেই।

দিনের পর দিন এমনি নিরানন্দ প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুনে'গুনে' হিমাদির শরীর-মন জীর্ণ হ'তে স্কর্ফ করেছে। জায়গাটার
স্বাস্থ্য ভালো নয় বললে চলবে না, তার মনেই নেই স্বস্তি।
গঙ্গার পারে হঠাৎ সেই এক হিতৈষীর সঙ্গে দেখা—অল্ল
হেসে গুধালেন: কী, কেমন উৎপাত বৃক্ছেন ?

হিমাদ্রি বল্লে,—উৎপাত করলেন তো আপনারা। কী বল্লেন যে রোজ রাত্রে গঙ্গা থেকে মেয়েটি উঠে আসে,— কোথায় সে! কতো আশা করে' চেয়ে আছি, তার দেখা নেই।

- —কিন্তু আপনার চেহারা তো দিব্যি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে দেখছি।
  - —আপনারা তো কতো কিছুই দেখনে !
- —সব্র করুন,—ভদ্রনোক মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন : এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আরো ছ'দিন যাক্ না, টের

পাবেন আন্তে-আন্তে। এখন তাকে দেখবার জন্মে ব্যস্ত হচ্ছেন, ক'দিন বাদে নিজেকেই আর ভালো করে' দেখতে পাবেন না।

হিমাদ্রি বিরক্ত হ'য়ে বল্লে,—তার মানে কী ?

—মানে আর কিছুই নর, দেখতে-দেখতে দেহথানা আদ্ধেক হ'রে যাবে শুকিয়ে। ডাইনির এমনিই বিষ-নজর।

হিমাদ্রি হেসে বললে,—তবে ডাইনি আপনাদের এই ম্যালেরিয়া! তার দেখা না পাবার জত্তে যথাসাধ্য সাবধানে আছি। শরীর বিশেষ খারাপ বুঝলে বাড়ি ছেড়ে দিলেই চলবে।

মাথা হেলিয়ে ভদুলোক বললেন,—তাই বলুন। বাড়ি ছাড়বেন বৈ কি। নইলে কি-মার রক্ষে আছে ? ও তেমন নয়, বাড়ি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে তবে ছাড়বে। ছ'দিন আগে আর পরে।

তাই। শরীরটা হিমাদ্রির দিনে-দিনে কেমন মিইয়ে আসছে।
এমনি একা-একা থাকতো, কোথাও কিছু ছন্দপত্তন হ'ত
না। কিন্তু কেউ আসবে বলে' সারা দিন-রাত্রি অনর্থক প্রতীক্ষা
করবার পর তার অমুপস্থিতির আঘাত স্নাযুগুলিকে নিস্তেজ
করে' ফেলে—তীব্র মাদকতার পর বিস্বাদ অবসাদের মতো।
কেনই বা সে আসবে—সে কে! কোনো উত্তর নেই, অথচ
এই নিঃশন্ধতায় হিমাদ্রি শান্তি পায় না।

বাইরের বারন্দায় চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে' হিমাদ্রি বই পড়ছে। অন্ধকারে নদীর জল ভালো করে' চেনা যায় না, মনে হয় খানিকটা কালো শৃক্ততা। চাকর জেনে গেলো, হিমাদ্রির

এ-বেলা আর খিদে নেই, ত্'চার টুক্রো ফল পেলেই তার চলে।
রাত আরো ঘন হ'তে লাগলো, ওপারের গ্রামের বাতিগুলি
একেক করে' নিভ্ছে। এমন মরা নদী যে সামান্ত একটা
নৌকা চলে না, বাঁধের ওপর একটা কোথাও লোক নেই।
হিমাদ্রি বই বন্ধ করে' সেই নিঃশক্তা শুনতে লাগলো।

কিন্তু কতোক্ষণ আর জাগা যায় ! ঘরের আলোটা মিটমিট করছে, এক ফুঁরে সেটা নিবিয়ে পরিক্ষার, গরম বিছানায় নরম তুলোর লেপটা গায়ে টেনে ঘুমিয়ে পড়বে এবার । অক্তমনস্ক হ'য়ে হিমাদ্রি শোবার ঘরের দরজাটায় ঠেলা দিলো, হাওয়ায় কথন বন্ধ হ'য়ে গেছে । কিন্তু দরজা খুলেই সে চম্কে উঠ্লো।

তার বিছানায় কে-একটি নেয়ে গুয়ে আছে! তার এতো দিনকার বিবর্ণ স্বপ্ন! তার প্রথম প্রেমের অপরিপূর্ণ পিপাসা!

হিমাদ্রি হ'ধাপ এগিয়ে এলো। মেয়েট নিমীলিত চোথে কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, এমন আলগোছে শুয়ে আছে য়ে বিছানাটা কোথাও এতাটুকু কোঁচ্কায় নি—পিঠ বেয়ে রুক্ষ বেণীটা একপাশে এলিয়ে আছে; একখানা হাত গালের তলায়, আরেকখানা বুকের কাছে প্রস্কৃটিত ফুলের একটি পাপড়ির মতো অকুষ্ঠিত। পরনে সাদা নরম একটি সাড়ি—হিমাদ্রির ছই চোথের অনিদ্রার মতো সাদা—এতো পাতলা য়ে দেহের প্রতিটি রেখার টেউ শুস্ট উছ্লে উঠছে। দেহে তার যৌবনের পরিপূর্ণতা, মরণের এক বিন্দু কালিমা নেই।

হিমাদ্রি আরো এক ধাপ এগোলো। মেয়েটি তেমনি

# অকলি বসস্থ

স্থির,—ছ জনের ব্যবধান সন্ধীর্ণতর হ'য়ে এলো, তবু সে ঘনতর সান্নিধ্যের তাপ অন্থভব করে' একটুও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো না। হিমাদ্রি শুরূ হ'য়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে-রেথার ওঠা-নামা দেখতে লাগলো। মনে হ'লো এতো কোমল, ভঙ্গুর সে-রেথা, হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই তা মুছে যাবে। লজ্জার অতীত, লোভের অতীত, এমন-কি বিশ্বাসেরও অতীত এই ছায়া।

হিমাদ্রি ভয়ে-ভয়ে ডাকলে: কে?

মেরেটি উত্তর দিলো না, চুপ করে' পড়ে' রইলো। নিটোল কমুইটি গোল হ'রে হুম্ড়ে আছে, আঙু,লগুলি যেন অমুচ্চারিত স্থর, পুরস্ত হুটি ঠোঁটে গভীর স্তর্মতা। মিগ্ধ, স্ক্র হু'টি ভূরুর তলায় নিমীলিত চোথের নিচে জীবনের রহস্ত। জাগরণের রহস্ত। ভবে-ভবে হিমাদি মেরেটির আরো কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু মেরেটি তেমনি ছবির মতো নিস্পাণ। নিদারুণ আগ্রহে হিমাদির সায়গুলি সাপের ফণার মতো অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো, মেয়েটির গায়ে ঠেলা দিয়ে সে ডাকলে: তুমি কে ?

কোথায় কে—শৃত্ত বিছানা, কোথাও এতোটুকু কোঁচ কায়
নি। বন্ধ ঘর যেন কা'র চলে' যাওয়ার রিক্তভায় হঠাৎ হাহাকার
করে' উঠলো। জোরে হাওয়া দিয়েছে, গাছের পাভায় সর্-সর্
শব্দ—কা'র বিদায় নেওয়ার কায়া। হিমাদ্রি বাইরে চলে'
এলো। কেউ কোথাও নেই—শাকাশে মেঘ করেছে বলে'
নদীর শীর্ণ দেহে ঈষৎ রোমাঞ্চ জেগেছে। তারপর বাকি রাভ
ভার সে এলো না।

পরেয় রাত্রে হিমাজি ঢের আগে এসেই বিছানা নিলো।
তার জন্তে এক পাশে জায়গা করে' রাখলে—মাঝ রাতে সে
যদি ঘুমোতে আসে! ঠিক, আবার সে এসেছে। হিমাজির
কথন একটু তন্ত্রা এসেছিলো বৃঝি, ঘরের আবহাওয়াটা কা'র
সমীপবর্ত্তিতায় হঠাৎ তপ্ত হ'য়ে উঠ্তেই চোথ চেয়ে সে দেখতে
পোলো সে এসেছে। আশ্চর্যা, তার পাশে বিছানায় এসে
শোয় নি, দেয়ালের আলোয় চেয়ারে বসে' একখানি বই
পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তবু তার আজ ঘুমোবার নাম নেই।
হিমাজি বালিশের ওপর কন্ত্ইয়ের ভর রেখে শরীরটাকে বিছানার
এক প্রান্তে এগিয়ে আনলে; বল্লে,—বলো না, তুমি কে প

মেরেটি নিরুত্তর, বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোথ তুল্লো না।
আজ তাকে হিমাদি নতুন ভঙ্গিতে দেখলো, কিন্তু কী তার
অপূর্ব্ব ত্রী! যেমন কঠিন পবিত্রতা, তেমনি হঃস্পৃশু সৌন্দর্যা।
কে সে—সেই আত্মঘাতিনী মেয়ে, না, আর কেউ! না, তার
প্রথম প্রেমের স্বপ্ন! হিমাদি আবার বল্লে,—কোথায় ভূমি
থাক? কেন এমন রাত করে' ভূমি এলে ?

মেয়েটির তব্ও কোনো সাড়া নেই। ও যদি সেই আত্মঘাতিনী মেয়েই হ'বে, বা তার ব্যর্থ কামনার প্রতিমা, তবে সে প্রতিবাদ না করে' এমনি নীরব ভঙ্গির সঙ্কেতে তাকে সঙ্কেহে সংঘাধন করে কেন? তাকে দেখে তার ভয় না হ'য়ে আশা হয় কেন? কেন মনে হয় এই মূর্জি মৃত্যুতে মলিন হ'বার নয়, কামনায় একে কাতর, আবিল করা যায় না, এ এতো পরিপূণ

ষে পরিবর্ত্তনের এতে এতোটুকু চিহ্ন পড়বে না ? আজো বাইরে তার আগাগোড়া শুদ্রতা—ভেতরে সেই পূর্ণোচছুসিত নগ্নতার আগুন! তার নৈকট্যে আনন্দ নয়, দীপ্তি; সে-দীপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তিমিউ হ'য়ে আসে।

কিন্তু এতো কাছেই যখন এলো, তথন সে কথা কয় না কেন? অন্তত কেন সে রাত ক'রে এখানে আসে, তাও তো জানা দরকার। বাইরে এখনো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে—সহজে আর সে পালাতে পারছে না। হিমাদ্রি জোর-গলায় বল্লে,—কথা কও।

মেয়েটি কথা কইতে আদে নি—দে এদেছে শুধু তার
নির্জ্জনতায় প্রাণসঞ্চার করতে। তেমনি চোথ নামিয়ে সে বসে
রইলো, বইয়ের পৃষ্ঠাটি পর্যান্ত উল্টোলো না। এই স্তব্ধতা
হিমাদ্রির অ্যক্ত, বিছানায় আরো এগিয়ে সে মেয়েটির হাত চেপে
ধর্লো; বল্লে,—আমার কাছে তুমি কা চাও ?

অমনি কেউ কোথাও নেই, খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে মাত্র। হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ক্ষিপ্র হাতে আলো জালালো। বৃথা; সে আবার চলে' গেছে। আশ্চর্য্য, খাটের সামনে চেয়ার আছে বটে, কিন্তু বইটা কোথাও পড়ে' নেই। আর, বই এখানে কী করে'ই বা আসবে? তাক ভরে' বই তার পরিপাটি করে' সাজানো। হাতের বইটা সে বিছানার একপাশে নিয়ে শুয়েছিলো—সেটাও নিশ্চয় খোয়া যায়নি।

হিমাদ্রি জোরে নিশ্বাস নিলো! ভিজা হাওয়ায় তার চলে যাওয়ার গন্ধ লেগে আছে। এই এতো ঝড়-জলের মধ্যে

কোধায় সে অন্তর্ধান করলে? হিমাদ্রি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো, বৃষ্টির ঝাপটায় বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেলো না। বৃষ্টি থামবার জন্মে কেউ কোথায় বারন্দায় অপেক্ষা করে? নেই—নদী নতুন খুসিতে ছল্ছল্ করছে।

তারপর রোজ রাতেই সে আসে—এবং হিমাদ্রির এই ঘরটিতে, সে শুয়ে না থাকলে তার একাকী বিছানায়। একটিও সে কথা কয় না, থালি তার লঘু উপস্থিতি দিয়ে এই মৃত নির্জ্জনতায় প্রাণ সঞ্চার করে। হিমাদ্রি তার রহস্ত এবার বৃঝেছে। তাই ব্যস্ত হ'য়ে সে তাকে কোন প্রশ্ন করে না, সে জানে সে তার জীবনের অস্তরঙ্গতম মূহুর্ত্তের অবিনশ্বর প্রতীক; তাকে স্পর্শ করতে আর সে হাত বাড়ায় না, জানে স্পর্শ করতে গেলেই তার ক্ষয়। হিমাদ্রি তাই তাকে নিবিষ্ট চোথে দেখে— অশরীরী রেধার টেউ, ভাবময় ছায়া! দিনের আলোর ক্লক্ষতায় জীবিকা-নির্ক্রাহের আয়োজন-ব্যস্ততার মাঝে আর তাকে দেখা মায় না।

জীবনে এই তার নতুনতর নেশা, প্রথমতম প্রেম।

এই সহরে অল্ল দিনের মধ্যেই মাত্র এক জনের সঙ্গে তার

স্বৃত্ততা হয়েছে, নাম অমূল্যরত্ব—খাগ্ড়ার দিকে বাসা—যার সঙ্গে বসে' তু'ঘণ্টা আলাপ করে' সে স্থথ পায়। অমূল্যরত্ব সেট্লমেণ্টের হাকিমি করে—এখনো বিয়ে করে নি। রবিবারের সকালবেলা হিমাদ্রি এসে হাজির। অমূল্যর বাড়িতে তার চায়ের নেমস্তর। অমূল্যরত্ব বল্লে,—কি, প্রেতিনীর দেখা পেলেন এতো দিনে ?

হিমাদ্রি গম্ভীর হ'রে বললে,—পেলাম। এতো প্রতীক্ষার ফল না-মিলে কি পারে ?

- —পেলেন ? কেমন চেহারা?
- —অত্যন্ত স্থনর। এতো রপ আমি দেখি নি।
- —বলেন কি ? অম্ল্যরত্ব টেবিলের উপর ঝুকে পড়লো: কীবলে ?
- কিছুই বলে না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই তার কিছু-না-বলাটিই ভারি স্থন্দর।
- —খাসা ! এ যে উপস্থাস শোনাচ্ছেন মশাই । অমূল্যরত্ব দোৎসাহে টেবিল চাপড়ালো : তার পর ?
  - —তার পর সে-বাড়ি আমি ছাড়ছি না। যে যাই বলুক।
  - —রোজ তাকে দেখেন গ
  - ---রোজ।
  - —আমি গেলে আমিও দেখতে পাবো ?

এ-কথার উত্তর দেবার আগে চায়ের বাটি ও মিষ্টির থালা হাতে করে' ঘরে একটি মেয়ে চুকলো! তার উপস্থিতিতে ছোট

ঘর যেন সহসা তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ চোখ মেলে হিমাদ্রি তার দিকে চেয়ে রইলো। উত্তেজনায় সে যেন এখুনি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

এ যে সেই—যে রোজ রাত ক'রে তার ঘরে আসে—নিঃশন্ধ আকাশ থেকে নেমে, না নিরালা নদীর জল থেকে উঠে! সর্ব্বাঙ্গে সেই রেখার ঢেউ, সেই ভঙ্গির স্থয়মা! একেবারে অবিকল। পরনের সাড়িটি পর্যান্ত গরদ—গলিত জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র, তার অন্তরালে সেই উদ্বেল নগ্নতা! বেণীটি শুক্নো, আঙুলগুলি করুণ, চোখের দৃষ্টিটি স্তন্ধ, নির্লিপ্ত। সেই রেখা হঠাৎ রূপ নিয়ে উঠবে, এই উত্তেজনা সহু করবার মতো হিমাদ্রির সায়ু নেই।

টেবিলের উপর চায়ের বাটি আর মিষ্টির থালা রেখে মেয়েটি
চলে' গেলো। হিমাজি তাকে নতুন করে' ফের দিনের বেলায়
দেখছে না তো ? না, এ তার অবিকল প্রতিলিপি, তার চলে'
যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের শৃক্ততা বিরহের স্থবাসে আচ্ছয় হ'য়ে
উঠেছে।

তক্রাচ্ছন্নের মতো হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে: এ কে ?

অমূল্যরত্ব বললে,—আমার ভাই-ঝি। স্কটিশে বি-এ পড়ছে।

ত'দিনের জন্ম বেডাতে এসেছে এখানে।

- **—কী নাম** ?
- —কেন, কেমন দেখলেন ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক অমুধাবন করবার চেষ্টা না করে'

অস্থির হ'য়ে হিমাদ্রি বললে,—বলুন, কী নাম! আমার ভীষণ দরকার।

অমূল্যরত্ব ধীরে উচ্চারণ করলো: উর্নিলা।

—উর্দ্মিলা ? ° হিমাদ্রির সমস্ত স্নায় যেন একসঙ্গে ঝন্ধার দিয়ে উঠ্লো। বললে,—আপনি কিছু মনে করবেন না, তাকে আরেকবারটি কোনো ছুতোয় এথেনে ডাকতে পারেন ?

তার আকস্মিক উৎসাহের কারণ ঠিক না ব্রুতে পারলেও অম্ল্যরত্ব মনে-মনে খুব খুসি হ'লো। ঠোটে হাসি চেপে সে বললে,—কিন্তু আগে বলুন তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে।

তাকে হঠাৎ চায়ের নেমন্তর করার রহন্ত এতাক্ষণে হিমাদ্রি
কিছুটা অন্তত বুঝতে পেরেছে। স্ট্যা, তাকে পছন্দ হয়েছে
বৈ কি। কিন্তু দাদা যে বলেছিলেন তাকে দেখামাত্রই ব্যক্তিত্ব
বিসর্জন দিয়ে সম্মতি দিয়ে আসতে হ'বে—সেই কারণে নয়,
একান্ত ও তীক্ষ প্রতীক্ষার পর যে-ছায়া সে দেখতে পেতাে,
এ যে তারই স্থল, বান্তব প্রতিমূর্ত্তি! এও কী কয়ে' সন্তব
হয় 
ং সেই ছায়া যেন উর্ম্মিলারই একটি অম্পন্ত সঙ্কেত, অথবা
সেই সঙ্কেতই উর্ম্মিলার মাঝে অতি-ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে।

হিমাদ্রি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে কপালের ঘাম মুছে বললে,—আমাকে উনি আর সঠিক চেনেন না তো? এমনি একটু আলাপ করিয়ে দিতে আপত্তি আছে ?

—আপত্তি কী! আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে'ই তো আপনাকে নেমন্তন্ন করে' এনেছি, আর ওকে এনেছি

কলকাতা থেকে। অমূল্যরত্ব ভেতরে যেতে-যেতে হেসে বললে,—এমন গুণীর সঙ্গে আলাপ করতে কে না চায় বলুন।

গুণী অর্থ হিমাদির অল্প বয়স ও দেদার পয়সা,—ভা সে জানে।
উদ্মিলা এসে দাঁড়ালো ও খানিকক্ষণ টেবিলের উপর এটাওটা একটু নেড়ে-চেড়ে একটা চেয়ারে বসে' পড়লো—হাতে
একখানা বই থেকে তার উপস্থিতিতে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছে।
মূঢ়ের মতো হিমাদি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো।
সন্দেহের কিছুই আর নেই—এই সেই নিশাচারিণী ছায়া, বা
সেই ছায়াই তার আত্মার প্রতিচ্ছবি। যখন রোজ রাতেই
সে তার ঘরে গিয়ে অতিথি হয়, তখন আর সন্দেহ নেই, এই
তার সহজীবন্যাত্রিনী, এই তার পরমনির্ব্বাচিতা।

উর্মিলার উপস্থিতিতে এখন রমণীয় একটি শোভনতা এসেছে—
কিন্তু কী যে তাকে জিগ্গেস করা যায় হিমাদ্রি কিছুই ভেবে
পোলা না। এক জিগ্গেস করা যেতে পারে: 'আগে তোমাকে
কোথায় দেখেছি বল্তে পারো?' কিন্তু সে-প্রশ্ন নিতান্তই
অবান্তর হ'বে। সে রোজ তাকে দেখতে পায়, যখন দিনের
নির্মাম রুক্ষতার পর রাত্রি অন্ধকারে ও অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হ'তে
থাকে, যখন চারিদিকে শুক্কতার ও প্রশহীনতার টেউ! এখনো
কিছু মুখ ফুটে তার বলা হলো না। চোখ তুলে হঠাৎ আবার
হিমাদ্রি দেখতে পেলো—শৃত্য বাটি ও থালা নিয়ে উর্মিলা কখন
ঘর থেকে চলে' গেছে। তেমনি অত্ত্রিকত তিরোধান। এবং
তার যাওয়ার পর তেমনি ঘরমায় শুপীক্ষত শৃত্যতা!

অমূল্যরত্ব তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে: আমার ভাইঝিটিকে তথন দেখতে আপনার কী আপত্তি হয়েছিলো? বলুন, পছন্দ হয়েছে তো? মেয়েরা পরদার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন।

হিমাদ্রির আগ্ন দ্বিধা করবার সময় আছে নাকি ? আম্তা-আম্তা করে' বললে,—সে-সব আমি কী জানি ? দাদাই হচ্ছেন সব—তাঁকে লিখবেন না-হয়।

পরদার আড়ালে হাসি চাপবার একটা মিলিত চেষ্টার আভাস পাওয়া গেলো।

তবু তাদেরকে এ-কথা বুঝিয়ে দেওয়া হ'লো না যে উর্দ্মিলার রূপ দেথেই সে গলে' যায়নি—সে ব্ঝেছে যে উর্দ্মিলা তার প্রথম প্রেমের মূর্ত্তিময়ী উপমিতা, তার কল্পনাছায়ায় সাকায়া অভিব্যক্তি । জীবনদেবতা তাকে নির্ভূল ইঙ্গিত পার্টিয়েছে—তাতে তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু গৃঢ় ব্যাখ্যা তলিয়ে কে ব্রুতে চাইবে ? স্থল প্রকাশটাই সকলে দেখে, বুদ্ধি ছায়া অর্থপ্ত অতি সহজে আয়ন্ত করে' ফেলে—কিন্তু কা'র এমন কল্পনা আছে যে সেই মূর্ত্তির অন্তর্মালে ছায়া আবিষ্কার করবে ?

যাই হোক্, ছায়ার চেয়ে ম্র্ভির যেমন বেশি উজ্জলতা, তেমনি তার বেশি প্রয়োজন। এতােদিনে হিমাদির বৃদ্ধি থেল্লা। এবং একদিন এই ঘরেই উর্মিলাকে নিয়ে সে স্পর্শে, স্বাদে, জ্বালে, ভ্রন্ধনে শিহরিত হ'বে ভাবতে হিমাদির মুহূর্তগুলি অবশ হ'য়ে এলাে।

হিমাদ্রি রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। আজকের ছায়া না-জানি কতো অপরূপ হ'য়ে দেখা দেবে! প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই ছায়া আজ আর এলো না। গ্রৈ হিমাদ্রির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

এ কেমনধারা হ'লো? হিমাদ্রি অস্থির হ'রে বারান্দায়
পাইচারি করছে। অদ্রে নদীর জল ম্রিয়মাণ হ'রে আছে,
তারাগুলি আকাশময় ছড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু আজ তাদের
অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। হিমাদ্রি আবার এসে শুলো।
হ'চোথ বৃজে অন্ধকারের কাছে সে সকাতরে প্রার্থনা করতে
লাগ্লো—চোথ খুলেই তার চকিত দৃষ্টির বিশ্বয় যেন সেই ছায়ার
রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু বৃথা, চোথ খুলেও সেই অন্ধকার।

আশ্চর্ষা, সেই ছায়া আর নেই। তার পরের দিনও সে এলো না। তার পরের দিনও না। তীত্র প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় হিমাদ্রি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। থেতে ক্লচি নেই, বেড়াতে বেকলে কারো সঙ্গে অকারণে দেখা হ'য়ে বাবে এবং তার এই নির্জ্জনতার স্থর থাকবে না, তাই সে বারান্দাতেই চেয়ার টেনে চুপ করে' বসে' থাকে, ঘুমুতে যেতেও ইচ্ছে করে না, ঘুমোবার আগের আবেশময় গাঢ় মুহুর্ভগুলিতে সেই ছায়া আর পড়ে না ব'লে।

কিন্তু কেন যে সেই ছায়া হঠাৎ বিদায় নিলো হিমাদ্রি তার কূল-কিনারা করতে পারে না। অথচ মূর্ত্তির লোভে

অনায়াসে সে উর্দ্ধিলার দ্বারস্থ হ'তে পারে—অমূল্যরত্ব বিয়ের তারিথ ঠিক করে' পার্টিয়েছে, ছ'চারদিন বাদে মা আর বৌদিদি এথানে আসছেন।

সেই ছায়া ঝেন হঠাৎ আত্মঘাতিনী হ'লো। এই নির্জ্জনতার নিঃশেষে ধ্যানভঙ্গ হ'তে বসেছে। ছায়া হ'তে চলেছে মুর্ত্তিমতী, রেথার টেউ হ'তে চলেছে মাংসস্তৃপ! স্থানার উজ্জ্বল নয়তার ওপর কঠিন আবরণ এসে পড়লো। সে-মূর্ত্তিতে লজ্জা আর লোভ, জর আর জরা—স্থালতাময় কুৎসিত তার উপস্থিতি—হিমাদ্রির স্বপ্ন গেলো ভেঙে। এই মোহমুক্তি সে সইতে পারলো না।

তার মনে হ'লো ঐ ছারা হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বগ্ন—
উর্মিলার শরীর-সঙ্কেতে যার অষ্পষ্ট আভাস সে পেয়েছিলো—
ভেবেছিলো ছারার সেই প্রতিলিপিকে অধিকার করতে পারলেই
তার থৌবন ধন্ত হ'রে যাবে। এখন তার মনে হ'লো ঐ ছারা
হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্র—মোহে যার জন্ম, মূর্ত্তিতে যার
অবসান। উর্মিলার পায়ের শন্দ শুনে ছারা মুখ লুকোলো।
তাকে আর উদ্ধার করা গেলোনা। মূর্ত্তিই পড়ে' আছে, ছারা
নেই।

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি কল্কাতাতে টেলি করে' দিলো, মা আর বৌদিদি যেন এখন বহরমপুরে না আসেন, কেন-না খুব জরুরি কাজে হিমাদ্রি আজ বম্বে যাছে। সময় থাকলে বাড়িতে নেমে সে দেখা করে' আসবে।

# অকাল বসস্থ

দেখা করবার সময় হ'লো না। হিমাদ্রি ট্রেনে চেপে বসলো—
বহুদ্রের ট্রেন; কোপায় যে সে নাম্বে তার এখনো ঠিক
নেই। ছায়া তাকে যতো দূর টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।
যতো দিনে না সাবয়ব কামনার জন্মে তার দেহ উদ্বিগ্ন হ'রে
ওঠে।

# বিবাহিতা



কলিকাতায় রাখালকে যে ঠিক তাহার বিমলা-দিদিদের পাশের বাড়িতেই আসিয়া উঠিতে হইবে তাহা ঘুণাক্ষরেও সে ভাবিতে পারে নাই। আসিবার আগে বিমলা-দিদির মা আকুলি-বিকুলি করিয়া তাহাকে অনেকবার বলিয়া দিয়াছিলেন, সে যেন সময় পাইলেই বিমলার থবর লয়—পুরানো বাসা ছাড়িয়া কোণায় তাহায়া এখন উঠিয়া গিয়াছে, কেমন তাহায়া আছে, বিমলার কিছু-একটা এখনো হইল কি না—খবর পাইয়াই যেন তাঁহাকে সে তক্ষ্নি একটা চিঠি লেখে। চক্ষে না দেখুন, বিমলা বাঁচিয়া আছে, স্থথে আছে—এ খবরটুকু পাইলেও তিনি খানিকটা স্বস্থ হ'ন।

গীয়ের ছেলে ম্যাট্রকুলেসান্ পাস্ করিয়া নতুন সহরে আসিয়াছে। এই বৃহৎ জনারণ্যে কোথায় সে তাহার বিমলাদিদির খোঁজ করিবে! কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে পাশের বাড়িতেই সে বিমলা-দিদিকে দেখিতে পাইবে এটাও একটা অলোকিক বাাপার।

পাশাপাশি ছই বাড়ির মাঝখানে একটা ভাঙা দেয়াল, কিন্তু তাহা দোতলা পর্যান্ত পৌছায় নাই—সেইখানে ছই বাড়ির ছইটি জানালা একেবারে ঘেঁসার্ঘেসি করিয়া আসিয়াছে। এই পারের ঘরে বসিয়া রাখাল ও-পারে তাহার বিমলা-দিদিকে দেখিতে পাইল।

-কে, বিমলা-দিদি না ?

ভ-পারের নারীমূর্ত্তি চমকাইয়া উঠিয়া এই দিকে চোথ ফিরাইল।

মুথে থানিকক্ষণ কোনো কথা আসিল না। ধীরে-ধীরে জান্লার কাছে সরিয়া আসিয়া বিমলা কহিল,—কে, রাথাল ? কবে এলে এথানে ?

রাথাল উৎফুল হইয়া বলিল,—কাল রার্ত্র। তুমি যে এতো কাছে আছ তা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু তুমি কী হ'য়ে গেছ, বিমলা-দি ?

বিমলা নিজের সর্বাঙ্গে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া মান হাসিয়া কহিল,—চেহারা খুব খারাপ হ'য়ে গেছে, না ?

---ভীষণ। তোমাকে যে গোড়ায় আমি চিনতেই পারিনি। কিছু অস্থুখ করেছে নাকি ? আছু কেমন ?

তেমনি মলিন হাসিয়া বিমলা বলিল,—মন্দ কী । তুমি তো দেখছি দিব্যি নধর হ'রে উঠেছ। সেই ছধের রাখাল এখন কতো বড়ো হ'রে উঠেছ। মাগায় টেরি, লম্বা কোঁচা—আমিই বা প্রেথমে কই চিনতে পারলাম। ডাক শুনে ভাবলাম কে জানি কে হ'বে। বয়েসে গলার স্বর অব্ধি কেমন দরাজ হ'রে উঠেছে।

রাথাল কুট্টিত হইয়া কহিল,—স্থামাকে কবে তুমি স্থাবার 'তুমি' বলতে ?

হাত তুলিয়া ছইটা গরাদে ধরিয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিমলা বলিল,—তুমি আর সেই ছোট্ট আছ নাকি ? দস্তরমতো ভদরলোক। ঠোটের ওপর দিব্যি আজকাল গোঁফের রেখা উঠেছে। চিবুকটা গলার কাছে নামাইয়া দৃষ্টি ঘন করিয়া বিমলা রাখালের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই বিমলা-দিদি কী হইয়া গেছে! শুকাইয়া-শুকাইয়া
শরীরটা দড়ি বনিয়া গেছে, মণিবন্ধের নিচে হাতের উল্টো পিঠে
শিরগুলি মোটা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সেই বিমলা-দিদি আর
নাই। পরনের সাভিটা জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, সেলাই করিয়া
কোনোরকমে সেই শার্ণতার লজ্জা লুকাইয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া
রাখালের মন বিমর্য হইয়া উঠিল।

বিমলা বলিল,—কলকাতায় তুমি কী মনে করে' ?

রাথাল বলিল,—আমি এবার বে ম্যাট্রিক পাস্ করলাম।
কলেজে পড়তে এসেছি। কিন্তু আমাকে তুমি পর ভাবতে
শিথলে কবে গেকে ? বিয়ে করে' খুব যে ভদ্র হ'য়ে গেছ
দেখছি।

চোথমুখে একটা কৃত্রিম আতঙ্কের ভঙ্গি করিয়া বিমলা বলিল,— ওরে বাবা, পাস্করে' এসেছ, তোমার নাগাল আর পায় কে বলো। বিয়ের পর ভদ্র একটু হ'তে হয় বৈ কি, রাখাল। দে-সব দিন কি আর থাকে ? পরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চোখ নামাইয়া কহিল, আর পর হ'লেই বুঝি লোকে 'ভূমি' বলে' ভাকে ? তা, এই বাড়িতেই থাকবে তো ? না, আবার মেস্এ-টেস্এ উঠে যাবে! মধুস্থানবাবু তোমার কে!

- —দূব সম্পর্কের মামা। এইথেনেই থাকবো।
- চ্যা বাপু, বিমলা গম্ভীর হইয়া কহিল,— আত্মীয়-অভিভাবকের বাড়িতেই ওঠা ভালো। বে-জায়গা এ কল্কাতা, কথন কা'র মাথা বিগড়ে যায় ঠিক নেই। তা ছাড়া উঠ্তি-বয়েসে

#### অকাল বসস্থ

গাঁ থেকে সবে এসেছ—জান্লা ছুইটা ছুই দিক হুইতে গুটাইয়া আনিয়া কানের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বিমলা তাহার মুখথানাকে প্রথবরূপে স্পষ্ট করিয়া ধরিল।

আবার কহিল,—রান্না চাপিয়ে এসেছি: ভাই, আমি চল্লাম।
শাশুড়ি কাঁট্ কাঁট্ স্থক করেছে। ভয় কী, একেবারে তোমার
হাতের কাছেই তো আছি। বলিয়া সশব্দে একটু হাসিয়া
বিমলা জান্লা বন্ধ করিয়া ছিট্ কিনি টানিয়া দিল।

অনেকক্ষণ রাখালের নড়িবার-চড়িবার শক্তি রহিল না। এ তাহার সেই বিমলা-দিদি কি না, জান্লাটা বন্ধ হইয়া যাইবার পর এখন তাহার সন্দেহ হইতেছে।

সমস্ত দিনে সেই জানালা আর খুলিল না। রাত করিয়া হঠাং ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই রাখাল স্পষ্ট শুনিতে পাইল পাশের সেই ঘরে কে কাঁদিতেছে। কণ্ঠটা স্ত্রীলোকের, এবং খানিকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রাখিতেই মনে হইল এ-স্বর বিমলা-দিদির না হইয়াই যায় না। কায়ার আগেকার পরিছেদটাও তাহার সামনে উদ্যাটিত হইল। রাত করিয়া বাড়ি ফিরিয়া স্বামী তাহাকে মারপিট করিতেছে। এবং কী অবস্থায় এই ব্যাপারটা সম্ভব হইল, তাহা অমুমান করিতেও রাখালের দেরি হইল না।

তাহার সেই বিমলা-দিদির এই নিদারুণ পরাভবের পরিচর পাইয়া রাথাল সারারাত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রামে এই মেয়েটির কী হৃদ্দান্ত প্রতাপ ছিল, গাছে চড়িতে, সাতার কাটিতে, মারামারি করিতে ছেলেদের মধ্যেও তাহার জুড়ি ছিল না। একবার তাহাদের বাড়িতে সিঁধ কাটিয়া চোর চুকিলে সামাগ্র একটা হাত-দা লইয়া বিমলা তাহাকে তাড়া করিয়াছিল — সেই ছাড়াবাড়ির ডোবার ধার পর্যান্ত। কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় চূড়পোঁপা বাঁধিয়া, হাতে একটা লঠন লইয়া একা দে বুড়িঝিয়ারির শ্মশানে গিয়া মড়ার হাড় লইয়া আসিয়াছে। সেই তাহার বিমলা-দিদি, পড়িয়া-পড়িয়া মার খায়, অ্থচ সামাগ্র একটা প্রতিবাদ করিতে পারে না। বিনাইয়া-বিনাইয়া নিল্জের মত কাঁদে।

শুধু কি তাই ? তাহাদের গাঁয়ের ইক্লে মেয়েদের মধ্যে মাত্র এই বিমলা-দিদিই উচ্চ প্রাইমারি পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। পাস্ করিবার পর তাহাকে আর পায় কে! ধুয়া ধরিয়া বসিল সহরে গিয়া সে আরো পড়িবে এবং জীবন থাকিতে সে বিবাহ করিবে না। এখন বিবাহ করিয়া তাহার জীবন থাকিলে হয়। নিজের চেষ্টায় ছয়েক বছর সে আরো পড়িয়াছিল এবং যখনই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ উত্থাপন করিয়া বরপক্ষ হইতে কেহ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, সে তাহার স্থের উপর এমন সব বিদ্যুটে উল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছে যে ভদ্রলোক পলাইবার পথ পায় নাই। একবার স্বয়ং বর তাহাকে পছন্দ করিতে আসিলে সে নাকি জিভ বাহির করিয়া তাহাকে ভেঙচাইয়া দিয়াছিল।

কেবল বাহিরের ব্যবহারেই তাহার কর্কশ কাঠিস্ত ছিল না, অস্তরে ছিল গুনিবার তেজ, চিস্তায় ছিল অনক্তস্থলভ স্বকীয়তা।

বড় হইয়া, বিজ্বী হইয়া, দেশ ও দেশ ডিঙাইয়া সমস্ত পৃথিবীর কত যে সে কাজ করিবে তাহার তালিকা দিয়া সে শেষ করিতে পারিত না। রাখাল সব কথা তথন ব্রিতও না, মুগ্ধ হইয়া বিমলা-দিদির স্বপ্নরঞ্জিত ডাপর চক্ষু ভূইটির দিকে চাহিয়া থাকিত।

কিন্তু একদিন জোর করিয়াই বিমলার বিবাহ দেওরা হইল।
তাহার পৃথিবী-ভালো-করিবার তুচ্ছ সথের জন্ম বাপ-মা জাতে
পতিত হইতে পারেন না, তাহা ছাড়া মেয়েকে কোনক্রমে
বিদার দিতে পারিলেই কাঁধ চারিটা হাল্কা হইয়া বায়।
লোকে অপবাদ দিত যে, বিবাহের নাম ভনিয়া বিমলা গলায়
দড়ি দেওয়া থাক্, এক ফোঁটা চোথের জল ফেলে তো না-ই,
বরং ম্থচদ্রিকার সময় নিবিড়াভ চক্ষ্ তুলিয়া স্বামীর ম্থের দিকে
অনিমেবে চাহিয়া রহিয়াছিল; কিন্তু রাথালের কেবলই মনে
হইত তাহার ঐ আপাতস্তর্কতার পিছনে বিদ্রোহের প্রলয়ানল
প্রচ্ছর আছে।

এবং বিবাহের পর দীর্ঘ চার বংসরের মধ্যে ভাহার যে পাকাপাকি খবর পাওয়া যাইত না, রাখালের মনে হইত, এতদিনে ভাহার বিমলা-দিদি সংসারে ভাহার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। বিবাহিত জাবনের পঙ্গুতা বিসর্জন দিয়া ভাহার আদর্শের আলোতে একাকিনী বিমলা-দিদির যাত্রা হুক্ত হইয়াছে। যাহাকে সে আপন প্রেরণার লাভ করে নাই, ভাহার সঙ্গে ভাহার কিসের সম্পর্ক ?

সেই বিমলা-দিদি কি না দিব্যি পিঠ পাতিয়া তাহার স্বামীর মার থাইতেছেন!

পর দিন তুপুরের দিকে ও-পারের জান্লাটা থুলিয়া গেল। কলেজের পড়া এখনো আরম্ভ হয় নাই বলিয়া রাথাল বাড়িতেই আছে।

# —কী করছ, রাখাল ?

রাথাল চমকিয়া চোথ চাহিল। বিমলা জান্লা ঘেঁ সিয়া লাড়াইরাছে, পরনে তাঁতের থেলো একখানা রঙিন সাড়ি, পরিবার অদ্ধ-অসমৃত ভঙ্গিতে তাহার শারীরিক উপস্থিতিটা আরো বেশি উচ্চারিত হইয়া উঠিল। ঠোটে হাসি চালিয়া কহিল,—কলেজ ছুটি বুঝি আজ। একেলাটি চুপ করে' বসে' আছ ?

রাথাল তক্তপোষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জান্লার কাছে আসিয়া কহিল,—হাা, তোমাদের বাড়িতে যাবো ?

সহসা জিভ কাটিয়া বিমলা কহিল,—সর্ব্বনাশ ! পরপুক্ষকে বাড়িতে চুকতে দেব কী ! এই যে তোমার সঙ্গে মুখ নেড়ে কথা কইছি, কেউ দেখে ফেল্লে আমাকে আর আন্ত রাখবে না।

নিতান্ত কুন্তিত ও জড়সড় হইয়া রাখাল বলিল,-কী যে

ভূমি বলো। আমি তোমার ছোট ভাইর মতো—সেই রাখাল।
ইক্লে যাবার সময় নিজের হাতে কতোদিন গিঁট দিয়ে কাপড়
পরিয়ে দিয়েছ, জ্তোয় ফিতে বেঁধে দিয়েছ—মনে নেই তোমার ?
কে কী বলবে ? এক চড়ে তার দাঁত বলি্রশটা গুঁড়ো করে'
দেবো না ?

বিমলা থিল্থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল,—এখন তো দেখছি নিজ হাতেই লম্বা কোঁচা ঝোলাতে শিথেছ।

রাখাল অস্থির হইয়া কহিল,—না, ঠাট্টা নয় বিমলা-দি, সদর দিয়ে ঢুকে কোন্ দিকে তোমাদের সিঁড়ি, আমাকে বলে' দাও— এখুনি যাচ্ছি। তোমাদের নিচেটাগ় তো ভাড়াটে থাকে, না ?

বিমলা বলিল,—হাা। কিন্তু এসেই বা তুমি কী করবে?
আমি এই একেবারে কাছেই তো আছি তোমার। তুমি হাত
বাড়িয়ে দিলে অনায়াসে আমি তা ধরতে পারি—এতো কাছে!
বলিয়া কাঁধের উপর আঁচলটা গুটাইয়া বিমলা সত্যসতাই তাহার
ভান হাতথানি রাখালের দিকে বাঙাইয়া দিল।

তেমনি লজ্জিত মূথে রাখাল কহিল,—তোমার সঙ্গে অনেক যে আমার কথা ছিলো।

—কথা ? তা ওথান থেকেই বলো না।

রাখাল আম্তা-আম্তা করিয়া বলিল,—জেঠিমা তোমাকে দেখবার জন্তে একেবারে পাগল হ'য়ে আছেন, দিন-রাত্রি খালি কাঁদেন—একটা চিঠি পর্য্যস্ত তাঁকে লেখ না। একবার তোমাকে বেতে বলে' দিয়েছেন অনেক করে'।

বিমলা ঠোঁট কুঁচ্কাইয়া হাসিয়া উঠিল: এই কথা ? আমি ভাবছিলাম না-জানি কী।

রাখাল কহিল,—বিয়ের পর জোড়ে সেই যে প্রথম ফিরেছিলে, তারপর এই চার বছরের মধ্যে তোমাকে তিনি দেখেন নি। কী তাঁর কষ্ট ভাবো দিকি ? তোমার বৃঝি একটুও ক্ট হয় না ? নস্ত এখন কতো বড়ো হয়েছে, ব্যাগে করে' বই-শ্লেট বেঁধে দিব্যি আজকাল পায়ে হেঁটে পাঠশালা যায়, কতো মজারমজার কথা বলে—তোমার তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না ?

মুহূর্ত্তে বিমলার মূথ বিষণ্ণ হইয়া আসিল। তাহার মুথের বিষাদে গ্রামের আকাশে সন্ধ্যা নামিবার কোমল আভাটুকু স্পষ্ট দেখা গেল, তুইটি তরল চোথে তাহাদের ক্ষীণজল নদীটি যেন ছলছল করিয়া উঠিয়াছে!

একটা দীর্ঘখাস চাপিয়া বিমলা কহিল,—কিন্তু কে নিয়ে যাবে ? কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া রাখাল কহিল,—কেন, আমি। আমিই তো নিয়ে যেতে পারি।

রাথালের স্বরান্থকরণ করিয়া বিমলা বলিল,—ভূমিই নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাকে এরা যেতে দেবে কেন ?

—বৈতে দেবে না কী! য়াদিন হ'য়ে গেলো, একবারো বাড়ি গেলে না, জেঠিমা কেঁদে-কেঁদে হায়রান্ হচ্ছেন—নিশ্চয়ই বৈতে দেবে। আমাকে ওঁরা কিছুতেই ফেরাতে পারবেন না। আমি ফিরলে তো? ঠিক তোমাকে নিয়ে যাবো দেখো। আমি আজই তোমার শাগুড়িকে বলছি।

বিমলা হাসিয়া বলিল,—মদি তবু তারা যেতে না দেয়, তুমি জোর করে' আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে বেতে পারো ?

প্রবল উৎসাহে রাখাল কহিল,—একশো বার পারি। কিন্তু অমনিই বা তাঁরা যেতে দেবেন না কেন ?

— অমন পরপুরুষের সঙ্গে ঘরের বউকে কেউ থেতে দেয় নাকি কথনো ?

বিমলা-দিদির কী যে ১াট্টা করিবার ধরণ রাখালের তাহা বৃঝিবার সাধ্য নাই, মনে-মনে ক্লান্তি অন্তুভব করিরা সে হাঁপাইরা উঠিল। বলিল,—মাথামুণ্ড কী যে তুমি বলো তার কিছু ঠিক নেই। আমি তোমার সেই রাখাল, গ্রামের সম্পর্কে তুমি আমার দিদি। কতো বড়ো আপনার জন। কে এতে আপত্তি করতে যাবে—কা'র এতো সাহস ?

জান্লার একটা শিকের উপর গালের চাপ দিয়া বিমলা আবহা করিয়া কহিল,—কোণায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে শুনি ?

—কোথায় আবার! বাড়িতে,—জেঠিমার কাছে। অল্ল একটু হাসিয়া তেমনি অস্পষ্ট স্বরে বিমলা বলিল,—ও! মোটে ঐ টুকুন্পথ?

—ভবে কোথায় ভুমি যেতে চাও ?

তেমনি অমনস্বের মতো বিমলা বলিল,— মনেক— অনেক দ্রে। ঠিক জানি না কোথায় যেতে চাই। তুমি ছেলেমামুষ, অতোদ্র তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে কেন ?

রাখাল বলিল,—খুব পারবো, মেয়েদের গাড়িতে ভোমাকে মাল-পত্র শুদ্ধ তুলে দিয়ে আমি পাশের গাড়িতে থাকবো—প্রত্যেক ষ্টেশনে থোঁজ নেব, তোমার একটুও অস্কবিধে হ'বে না। গাঁথেকে নতুন আসছি বলে' কী, পথ চল্তে এক্সপার্ট হ'য়ে গেছি। তার পর কমলাসাগরে পৌছে নৌকা একবার নিতে পারলে আর আমাদের পায় কে। পরে ঢোঁক গিলিয়া সেহাসিয়া কহিল,—ছেলেমায়ুয় বুঝি কোনোদিন আবার পরপুক্ষ হয় ৽ নেহাং একটু লম্বা হ'য়ে পড়েছি, নইলে ছ'বছর আগে বাবার সঙ্গে হাফ্-টিকিটে কুমিয়া গিয়েছিলাম।

বিমলা অবাক হইয়া কহিল,—কমলাসাগর ? সে তো আমাদের বাড়ির কাছে।

উৎফুল হইয়া রাখাল কহিল,—ই্যা, বাড়িতেই তো ভোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বিমলা হঠাৎ আবার থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল: বাড়িতে কে যেতে চাইছে? ওথানে গেলে তো আবার ফিরে আসতে হ'বে। এমন জারগায় নিয়ে যেতে পারো যেথান থেকে কোন দিন আর এ-মুখো হ'তে হ'বে না? তবেই বুঝি, হাা, রাখাল আমার মানুষ হয়েছে। এমন কোনো জায়গা তোমার আছে?

রাথাল মনে-মনে বিমর্থ হইয়া কহিল,—সে তো জানি এক শাশান, এতো দকালেই মরবার তোমার হয়েছে কী?

হাসিয়া কুটি-কুটি হইয়া বিমলা বলিল,—দূর্ বোকা, সথ করে' 
কে কবে মরতে চায় পৃথিবীতে ? আর অমন মরণে সঙ্গী লাগে

# অকাল বসস্থ

নাকি ? আমি বলছিলাম কি, নিয়ে যে যাবে, আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে না তো ?

রাখাল কহিল,—ফিরলেই বা। তবু অন্তত তিন চার মাস তো জেঠিমার কাছে থেকে আস্তে পারবে। এতে দিন পর বাড়ি ফিরে কতো তোমার ভালো লাগ্বে দেখো। তোমাদের বাগানে এবার কী ভীষণ জামরুল হয়েছে, বিমলা-দি! স্বচক্ষে একবার দেখবে চলো।

জান্লার থেকে শরীরের সাল্লিধ্যটা শিথিল করিয়া গস্তীর হইয়া বিমলা কহিল,—নিয়ে কী হ'বে ? এই তো আমি বেশ আছি।

—ছাই আছ। কাল রাতে তোমাকে তোমার স্বামী মারছিলো, আমি বুঝি বুঝিনি ?

পরম প্রংক্ষক্যে, গরাদের ফাঁকে একটা হাঁটু গলাইয়া বিমলা শিকগুলির সঙ্গে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তাই নাকি ? কী করে' তুমি বুঝলে ?

—বা, তুমি টেচিয়ে কাঁদছিলে না? দেখলাম ধারে-পারে কেউ তোমাকে সাহায্য করবার নেই. এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে নিজে পর্য্যন্ত মাথা তুলছ না—পড়ে'-পড়ে' থালি মার খাচ্ছ, আর টেচাচ্ছ।

বিমলা কহিল,—সাহায্য করবার জন্মে কেঁদে-কেঁদে ভোমাকেই ডাকছিলাম যে। তা. তুমি তো খালি বাড়ি নিয়ে যেতে চাও।

—চাইই তো। পড়ে'-পড়ে' তুমি এমনি মার খাবে নাকি ?

—কিন্তু আৰার ফিরিয়েও তো দিয়ে বেতে চাও। আমি স্থাথে নেই তোমায় কে বললে গ

ছই হাতে রাখাল তাহার দিকের জান্লার শিক ধরিয়া সবেগে নাডিয়া দিয়া কহিল,—কিন্তু কেন উনি তোমায় মারবেন ?

হাসির হাওয়ায় পাৎলা ফুরফুরে ঠোট ছইটি কাঁপাইয়া বিমলা বলিল,—মারবে না ? তার নিজের জিনিস, যা কেন সে না করে। পরের ওপর তোমার এতো মায়া হয় কেন ?

- —বা, তাই বলে' তুমি মার থাবে ?
- —বা, হু'বেলা ভাত থেতে পাই না ? সাধে কি আর তোমায় ছেলেমান্থ্য বলি, রাথাল ? প্রহারটাও তো একরকম ভালোবাসা। এবার সরো, দোকান থেকে আসবার তাঁর সময় হ'লো— জান্লা খুলে পরের বাড়ির বৌর দিকে অমনি তাকাতে হয় না। লোকে কি বলবে ? এবার যাই, আমাকে এখন আবার ওঁর থাওয়ার সামনে বসতে হবে।

রাগ করিয়া রাখাল জানলাটা বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু রাত করিয়া বিমলা-দিদির সেই কান্না আবার স্থক হইয়াছে। রাতের পর রাত—এক রাতও শান্তিতে রাখাল

ঘুমাইতে পারিল না। বিমলা-দিদির এই পরাভবের লজ্জা সমস্ত শরীরে তাহার হুল ফুটাইতে লাগিল।

একদিন আর তাহার সহিল না, নিজেই ভাড়াটেদের উঠান ডিঙাইয়া সিঁড়ি চিনিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। উপরে, ধারে-কাছে কোথাও কাহাকে দেখা গেল না। কান্নার শব্দ শুনিয়া বিমলা-দিদির ঘর সে চিনিয়া রাখিয়াছে।

ছপুর বেলা। টিপি-টিপি পা ফেলিয়া রাখাল দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিমলা কোলের সামনে পানের ডাবর লইয়া পান সাজিতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে গায়ের উপর অপরিচ্ছন ক্ষিপ্র হাতে জাঁচল শুটাইয়া মাগার উপর প্রকাণ্ড এক ঘোম্টা টানিয়া দিল। পরক্ষণেই ঘোম্টাটা পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,— আমি ভাবলাম নিরালা ছপুর-বেলায় কে না-জানি ঘরের মধ্যে চুকে পড়লো। তারপর চেয়ে দেখিনা রাখাল। এতো সাহস তোমার!

রাথাল স্বস্তির নিশাস ফেলিয়া কহিল,—নিশ্চয়। দিদির কাছে আসতে ছোট ভাইর আবার সাহস লাগে নাকি ?

—তা এসো। দরজাটা বাপু বন্ধ করে' দি—কে কথন দেখে ফেলে কিছু ঠিক নেই।

রাখাল ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—দেখলেই বা। এমন-কিছু অভায় তো আর কর্মি না।

দরজায় খিল চাপাইতে-চাপাইতে বিমলা বলিল,—তবু লোকের

চোথকে বিখাস নেই। কি দেখতে কী দেখে কিছু ঠিক আছে ? স্থায়-অস্থায় যাই হোক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

সামনের তক্তপোষে রাখাল বসিল। ঘর-দোরের কোথাও এতটুকু শ্রী নাই, •বিমলা-দিদিও তাহার চেহারায় ও পোষাকে এই ঘরের সঙ্গে চমৎকার একটি সামঞ্জ্য রাথিয়াছে।

রাথাল কহিল,—এই ক'দিন থেকে জান্লা আর থুলছ না কেন ৪ আর তো তোমাকে দেখতে পাই না।

পান সাজিয়া তাহাতে একটা লবঙ্গ ফুঁড়িয়া বিমলা কহিল,—
দেখতে পেলেই বা কি করতে পারো ভূমি ? কতোটুকু তোমার
সাধ্য! জানুলা খুলে রেখেই বা কি লাভ ?

—এই কথা ? রাথাল তক্তপোষ ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল:
দরজাটা খুলে দাও না একবার। কোথার তোমার শান্তড়ি—এক্ষ্নি
তাঁর মত নিয়ে এই মুঃর্ত্তে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি।

বিমলা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল,—শাশুড়ির মত নিয়ে ? আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। নাও, পানটুকু থেয়ে ফেল। বলিয়া পান-শুদ্ধু আঙ্ল ছইটা সে রাথালের মুথের মধ্যে ভাঁজিয়া দিতে গেল।

রাখাল কহিল,—বেশ তো, নাই বা পেলাম মত—তুমি চলে' এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে নিয়ে দিব্যি আমি সরে' পড়তে পারি, বিমলা-দিদি।

—কোথার ? বলিয়া হাসিতে-হাসিতে বিমলা **রাথালকে** ভাষার পাশে ভক্তপোষের উপব বসাইয়া দিল।

#### অকাল বসস্থ

রাখাল কহিল,—সটান জেঠিমার কাছে। তোমার জঞে বেচারির কারা মনে করলে আমি থাকতে পারি না।

তাহার একথানা হাত কোলের উপর টানিয়া লইয়া বিমলা কহিল,—বাপের বাড়ি যাবার জন্মে অতো হাঙ্গাম আমার পোষাবে না, রাথাল। যাবার চমৎকার জায়গাই বের করেছ দেখছি।

—কোথার তুমি যেতে চাও তবে ?

হঠাৎ রাথালের হাতটা ছই হাতের মধ্যে জোরে চাপিয়া ধরিয়া বিমলা বহিল,—বেতে আমি সতিটি চাই নাকি ?

—না, তা চাইবে কেন ? পড়ে'-পড়ে' মার থেতে পারো।
তুমি কী হ'য়ে গেছ বলো তো? নিজে বেরিয়ে পড়তে পারো
না ? কিসের এই অভিনয়!

রাথালের মাথাটা একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বিমলা সজল চক্ষে কহিল,—নিজে বেরিয়ে পড়েই বা যাবো কোথায় ? থেতে দেবে কে—কোথায় আশ্রয় পাবো ? আবার ইটে হ'য়ে ফিরে আদতে হ'বে ৷

- —আবার আসবে কেন গ
- —যাতে আর না আগতে হয় তেমন লোক আমি কোণা পাবো বলো ?

রাথাল সবলে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া কহিল,—চলো, আমিই সেই লোক। আপাততো তোমাকে জেঠিমার কাছেই রেথে আদি চলো, দেখবে তোমার পতিদেবতাটি দিব্যি স্ক্-স্ক্ করে' পায়ের তলায় এসে পড়েছেন ছ'দিনে। আর যদি না-ই আসেন, নিজের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হ'য়ে তথন দাড়াতে পারবে। অত্যাচারের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না।

বিমলা হাসিয়া কহিল,—মোল্লার দৌড় মস্জিদ পর্য্যন্ত।
পাগল! কিসের কী অত্যাচার! তারপর ছই ব্যাকুল হস্তে
রাখালকে প্রাণপণে বুকের উপর আকর্ষণ করিয়া তাহার স্তন্তিত
মুখের উপর ছইটি বিশাল চক্ষ্ নামাইয়া বিমলা কহিল,—তুমি
আমার সেই লোক নও, রাখাল।

উন্মন্ত স্পর্শের সমূদ্রে পড়িয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে রাখাল কহিল,—আমিই সেই লোক। তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করবো দেখো। ম্যাট্রিকটা অনায়াসে পাস করিয়ে দিতে পারবো—তারপর তুমি নিজেই একটা চাকরি পেয়ে যাবে। চেষ্টা করলে তিন-চার বছরেই তুমি পাস্ করতে পারবে। তথন তোমাকে পায় কে! লবড্কা!

বিমলা সুইয়া পড়িয়া রাখালের চুলে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কহিল,—এতো হাঙ্গাম আর পোষাবে না, রাখাল। চাকরি তো এইই চমৎকার করছি কতো বছর। পেন্সান্-এরো বন্দোবস্ত আছে।

রাখাল কহিল,—না। তোমার এই মরণ আর আমি দেখতে পারি না, বিমলা-দি। তুমি চলো।

বিমলা রাখালের সাটের গলার বোতামটা আঙুল দিয়া ঘুরাইতে-ঘুরাইতে কহিল,—যাবার জন্মেই তে। বদে' আছি। কিন্তু যেখানে যেতে চাই সে-পথের দঙ্গী তুমি আমার নও,

রাখাল। নিয়ে গিয়ে মিছিমিছি পথের মাঝখানে আমাকে ফেলে দেবে তো। আমি তথন করি কী।

—কক্থনো না। আমি তোমার তেমন রাখাল নই, চিরকাল তোমার পাশে-পাশে থাক্বো, বিপদ এলে আমিই বুক দিয়ে দাঁড়াবো। তোমার গায়ে একটুও আঁচড় লাগতে দেবো না।

রাথালের কপালের উপর সম্বেহে গাল পাতিয়া রাথিয়া বিমলা কহিল,—কিন্তু আমার কী আছে যে যার জন্তে কোনদিন ভূমি আমাকে ছাড়বে না ভাব্ছ ? মার থেয়ে-থেয়ে চেহারাটা তো পোডাকাঠ হ'য়ে গেছে।

—কী আছে? তুমিই নিজেই জানো না বিমলা-দি, সত্যিকারের মান্থ্য হ'বার ইচ্ছাকে তুমি মনের মধ্যে ঘুম পাঙ্িয়ে রেখেছ। ছাড়ো, ছাড়ো—কী যে তুমি —

বিমলা তাহাকে ১০লিয়া দিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গেই বা আমি যেতে চাইবো কেন ? কী তোমার আছে ? ভূমি তে। পুঁচকে একটা ছেলে।

রাখাল হতভম্বের মত বদিয়া রহিল।

এবং পরক্ষণেই বিমলা দরজাটা খুলিয়া দিয়া কহিল,—যাও।
সে যে হঠাৎ কী অপরাধ করিয়া বদিল, রাথাল তন্নতন্ন
করিয়া/কিছুই বৃঝিতে পারিল না।

বিমলা ধমক দিয়া উঠিল: বাও বল্ছি। থেয়ে-দেয়ে তো আর কোনো কাজ নেই, দরজা বন্ধ করে' শুয়ে-শুয়ে ওঁর সঙ্গে খোসগল্ল করা হচ্ছে। গেলে ?

নিশি-পাওয়া স্বপ্নগ্রন্তের মতো রাখাল আত্তে-আন্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জানালাটা তেমনি বন্ধ হইয়া আছে—বিমলা-দিদির আর দেখা নেই। মাঝে-মাঝে রাত্রে সেই অসহায় আর্ত্ত চীৎকারে তাহার অন্তিত্ব ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে।

তাহার সঙ্গে যাইতে বিমলা-দিদির আপত্তি নাই, কেবল সে আর ফিরিয়া আসিতে চায় না। নাই বা ফিরিয়া আসিল। পৃথিবীতে স্থান এত সঙ্কীর্গ নয়, অনায়াসে সে জায়গা করিয়া নিতে পারিবে। সংসারে কত কাজ করিবার আছে, এই রিক্ততা উত্তীর্ণ হইয়া বিমলা-দিদিরো আশ্রয় মিলিবে। সামান্ত থাইবার পরিবার ভাবনা! দিকে-দিকে কত মেয়ে কত কাজে বাহির হইয়া পড়িল—কত কঠিন সংগ্রাম ও নিষ্ঠার তপস্থার মধ্যে—বিমলা-দিদি তাহাদের চেয়ে কম কিসে! এখনো তাহার সেই হংসাহসী যৌবনের শিথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শিথাকে একটু অমুকূল বাতাসের প্রশ্রয় দিলেই তাহা দিক্দিগস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া সমস্ত দেশকে উজ্জল করিতে পারিবে। নিজে সেই হুর্বার হর্দ্ধর্ব যৌবনের উপাসক হইয়া

বিমলা-দিদিকে সে তিলে-তিলে এমন করিয়া মরিতে দিতে পারে না।

এবং আরেক দিন সে পা টিপিয়া-টিপিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

ই্যা, বিমলা-দিদিকে সে নিয়া যাইতে আসিয়াছে। অবারিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে—সংগ্রামময় মহা-জীবনের মাঝখানে। নিজ্জীবের মতো তাহাকে সে ঘুমাইতে দিবে না।

বিকাল হইয়া আদিয়াছে—তা চোক্। কাহারো সঙ্গে যদি মুখোমুখি দেখা হইয়া যায়, ভালোই হইবে। সমস্ত বাধা-বিপদকে পরাস্ত করিয়া বিমলা-দিদিকে সে ছিনাইয়া লইয়া আদিবে। হয় তো তাহার কোনো দরকার করিবে না। স্বরটা নরম করিয়া বিমলা-দিদিকে নিতে চাহিলেই তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন। বিয়ের পর সমানে চারিটি বৎসর সে বাপের বাড়ি যায় নাই। এতদিনে নিশ্চয়ই তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেছে।

রাখাল বারানদা ধরিয়া সরাসরি বিমলার ঘরের উদ্দেশেই যাইতেছিল, পেছন হইতে নিদারুণ স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল: কে?

রাখাল ভরে-ভয়ে ফিরিল। দেখিল একটি প্রোঢ়া স্ত্রীলোক কোশাকুশি লইয়া সন্ধ্যায় বসিয়াছেন। ইনিই য়ে বিমলা-দিদির শাগুড়ি তাহাতে ভুল নাই। রাখাল ছই পা কাছে আসিয়া বলিল,—কামি বিমলা-দির বাপের বাড়ি থেকে আসছি। আমার নাম রাখাল।

#### অকাল বসস্থ

প্রোঢ়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুখ ঝাম্টা দিয়া কহিলেন,—
তা কথা বাত্রা নেই, সপাসপ ্ঘরের মধ্যে চুকে পড়ছিলে
যে। বিমলা কোন্ঘরে থাকে তা তুমি আগে থেকেই জান্তে
নাকি?

রাথাল কুঞ্চিত হইয়া কহিল,—আপনাকে আগে দেথতে পাইনি। আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। বিমলা-দিকে নিয়ে যেতে তাঁর মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গ্রাম-সম্পর্কে আমি তাঁর ছোট ভাই। বলিয়া আরো কাছে আসিয়া রাথাল প্রোটাকে প্রণাম করিবার জন্ত নত হইবার ভঙ্গি করিল।

প্রোঢ়া হই পা হটিয়া গিয়া কহিলেন,—কোথাকার কে—
বদমাদ্ না চোর—ফাঁকা পেয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে—
দাঁড়াও একবার। বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার রাস্তা জুড়িয়া
দাড়াইয়া নিচের দিকে তাকাইয়া তিনি তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ
করিলেন: গণেশ-নকুল কেউ আছে নিচে, বড় বৌ 
পূ একবার
পাঠিয়ে দাও দিকি শিগ্রির—দরজ। খোলা পেয়ে কে-না-কে
একটা লোক ঢুকে পড়ছে ওপরে!

ভীতস্বরে রাথাল বলিল,—বিমলা-দিকে ডাকুন না। তিনি আমাকে ঠিক চিনতে পারবেন।

—চেনাচ্ছি আমি। কই, কেউ এলো না ?

রাখাল আবার কহিল,—আমি ওঁকে ওঁর বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলাম। কুটুম্বের বাড়ি—নিচে কাউকে দেখুতে না পেয়ে ওপরে এসে পড়েছি।

#### অকলি বসন্ত

কর্কশতর কণ্ঠে প্রোঢ়া কহিলেন,—নিয়ে যেতে এসেছ, পণের বাকি টাকা নিয়ে এসেছ তো সঙ্গে করে' ৪

- —সে-সব তো আমি জানি না কিছু।
- —আমি বেয়ান্কে বলে' দিই নি বাকি সাত শো টাকা না পেলে ইহজন্মে মেয়ে পাঠাবো না ? দাঁড়াও, জানাচ্ছি তোমাকে। কই বড়-বৌ, নকুল-সণেশ কেউ বাড়ি নেই ?

রাখাল শুট-শুটি আগাইয়া আসিল। কহিল,—তার চেয়ে বিমলা-দিকে ডেকে পাঠান্। তিনি এলেই তো সমস্ত সন্দেহ কেটে যায়।

- —সে তোমার জন্মে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে বদে' আছে নাকি ? এই মাত্র সে বায়স্কোপে গেলো।
- —বায়স্কোপে গেলো? রাখাল অবাক হইয়া গেল: কা'র সঙ্গে?

প্রোঢ়া দাঁত থিচাইয়া উঠিলেন: কেন, তার সঙ্গে যাবার লোকের অভাব আছে নাকি ? তার সোয়ামি নেই ?

—তা বেশ, আমি আরেক দিন আস্বো। বলিয়া দিরুক্তি না করিয়া প্রোচাকে এক-রকম ঠেলিয়া দিয়াই পথ করিয়া সে নিচে নামিয়া গেল।

এবং বায়স্কোপ হইতে বিমলারা ফিরিলে সে-রাত্রে পাশের বাড়িতে কী যে তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল রাথাল তাহার এক বর্ণও জানিতে পারিল না। মুখ রক্ষা করিবার জন্য বিমলাকে যে সে কী নির্লজ্জ জবাবদিহি দিতে হইয়াছে তাহা জানিয়া

তাহার কাজও নাই। শুধু রাত্রির কঠে বিমলা-দিদির সেই করুণ চীৎকার শুনিবার আশায় সে উৎকর্ণ হইয়া মুহূর্ত শুনিতে লাগিল।

কিন্তু বিমলা-দিদির কণ্ঠে আজ আর কোনো অভিযোগ নাই। বোধ হয় স্বামী-ক্রীতে মিলিয়া পরম আনন্দে বায়স্কোপেরই গল্প করিয়া চলিয়াছে।

খা\*চর্য্য,—পরদিন সকাল বেলায়ই ও-পারের জানালাটা খুলিয়া গেছে।

এ-পারে জান্লার কাছে চেরার টানিয়া রাখাল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ তাহার কোলের উপর গুলি-পাকানো এক টুকরা কাগজ আসিয়া পড়িল। চম্কাইয়া চাহিয়া দেখিল কাগজটা সন্তর্পণে ছুড়িয়া দিয়া বিমলা-দিদি ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে জানালাটা ফের বন্ধ করিয়া দিতেছে।

় কুঁচ্কানো কাগজটা রাথাল প্রসারিত করিয়া দেখিল— একটা চিঠি। পেন্সিলে তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা। নিচে বিমলা-দিদির নাম।

চিঠিটা রাখাল একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল:

#### অকাল বসন্ত

তুমি আজ রাত ঠিক দশটার সময় ওপরে চলে' আদবে। সদর আমি খুলে রাখবো। তুমি এলে তোমার সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে তকুনি পালাবো। আর আমার কেউ নেই। এসো কিন্তু ঠিক দশটার সময়। ভূলো না।

চিঠি পাইয়া রাখাল লাফাইয়া উঠিল। এত অত্যাচারে এত দিনে বৃঝি বিমলা-দিদি মানুষ হইলেন।

এত রাত্রে কোথায় কোন ট্রেন, রাথালের কিছু জানা নাই। পরে জানিলেও কিছু ক্ষতি হইবে না—বিপদের ভয়ে এমন একটা অসাধ্যসাধনের গৌরব হইতে সে বঞ্চিত হইবে ইহা সে ভাবিতেও পারিল না।

জীবনে এইটুকু বিপদের সম্ভাবনাকে সে হাসিমথে গ্রহণ করিতে পারিবে না তো পুরুষ হইয়া সে জিন্মগ্রাছিল কেন? সে ছাড়া বিমলা-দিদির আর কেহ নাই। বিমলা-দিদিকে সে-ই মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

বই কিনিবার টাকাটা ভাগ্যিদ্ কাল আসিয়া পড়িয়াছিল। পেট-কাপড়ে সেই টাকাটা রাথাল বাধিয়া লইল। ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে তো የ

সদর দরজাটা থোলাই রহিয়াছে—নিচেটা একেবারে নিঝুম, অন্ধকার। সকলে ইহারই মধ্যে ঘুমে বিভোর।

পা টিপিয়া-টিপিয়া চোরের মত রাখাল উপরে উঠিতে লাগিল। বারান্দায় অন্ধকারে বিমলা-দিদিকে দেখা গেল। প্রস্তুত হইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

প্রবল উত্তেজনায় রাখালের সমস্ত শরীর কাঁপিতে স্থুরু করিল।

#### অকাল বসস্থ

কিন্তু বিমলা-দিদি তাহাকে দেখিতে পাইয়াও কাছে না আসিয়া কেন যে তাহাকে হাতছানি দিরা ইসারা করিয়া গেল তাহা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। আর, নিজে নিচে না নামিয়া কেনই বা যে তাহাকে উপরে ডাকিয়া আনিল তাহাও তাহার বুজির অসমা। রাখাল আন্তে-আন্তে বিমলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘরে আলো জালাইয়া বিমলা-দিদি তাহার জিনিস-পত্র গুছাইতে বিদল নাকি ? রাখাল অন্থির হইয়া উঠিল। জিনিস-পত্র লইয়া কী হইবে।

দরজার সামনে রাথালকে দেখিতে পাইরা বিমলা হঠাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: ওগো, শুনেচ ? শিগগির ওঠ, স্বড়্স্বড় করে' দিব্যি এসে গেছে।

হীরালালের তন্দ্রা আসিয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিরা বসিল। অন্ধ চোথে রাথাল নিস্পন্দ হইয়া ঘরের মধ্যে তেয়নি চাহিয়া আছে।

হীরালাল বাহিরে আসিয়া ছই হাতে ছর্বল রাখালের টুট চাপিয়া ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। সেই প্রভৃত শক্তির বিরুদ্ধে রাখাল সামাণ্ড একটি আঙুলও তুলিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি আলো লইয়া বিষলা তাহার শাশুড়িকে জাগাইতে গেল। চেঁচামেচি শুনিয়া নিচে হইতে গণেশ-নকুলও লাঠি-সোটা লইয়া হাজির হইয়াছে।

মুখের কাছে নঠন তুলিয়া বিমলার শাশুড়ি কহিলেন,— এই তো, সেই ছোঁড়া। বৌমার গাঁয়ের লোক বলে' কাল সন্ধ্যায় চুরি কয়তে ঢুকে' পড়েছিলো। চেনো নাকি ওকে ?

বিমলা ঘরে ঢুকিতে সাহস পার নাই; বারানা হইতে কহিল,—আমি কী করে' চিন্বো? গাঁয়ের লোক না হাতি! পাশের বাড়িতে থাকে, আর জান্লা দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে মারে। এইটুকুন বরসে কী বিচ্ছিরি স্বভাব! ভদরলোকের ছেলে নাকি?

হীরালাল মেঝের উপর রাখালের মাথাটা ঠুকিয়া দিতে-দিতে কহিল,—আজ স্বহস্তে চিঠি লিখে যে বাছাধনকে নিমন্ত্রণ করে? পাঠিয়েছিলাম। ঠিক এসে পড়েছে। কী চাঁদ, পরের বউকে বাভির বার করে? নিয়ে যাবে না?

শাশুড়ি কহিলেন,—তবে ও তোমার নাম জান্লো কী করে', বৌমা ?

উত্তর দিল হীরালাল: পাশাপাশি বাড়ি থাকে, নাম জান্তে কতোক্ষণ? দিদি পাতিয়েছেন। দিদির সঙ্গে তোর এই কাণ্ড? থানায় একটা থবর দিয়ে আয়, নকুল।

থানার থবর দিবার আগে হাতের লাঠিটা দিয়া রাথালের মাথায় কয়েকটা থোঁচা দিলে নকুলের কিছু ক্ষতি হইবে না।

গণেশ বলিল,—পুলিসে জানাজানি করলেই একটা কেলেস্কারি। কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদেয় করে' দিন্।

শাগুড়ি কহিলেন,—পাশের বাড়িতে থাকে—মধুস্বদন বাবুদের কেউ হয় নাকি ? ওঁকেই থবর দেন না। হীরালাল বলিল,—ক' দিন থেকেই দেখি পূবের জান্লাটা বন্ধ। ব্যাপারটা বিমলা বল্লে। তারপরে কালকের সেই ব্যাপার। খুব ফাঁদে ফেলেছি, যাছ! নিজের হাতে দিব্যি গোল-গোল অক্ষরে প্রেমপত্র লিখে পাঠিয়েছি। এখন কেমন লাগছে? বলিয়া সবাই মিলিয়া তাহার উপর আরেক পশ্লা চড়-চাপড় চালাইল। রাখাল একটিও কথা কহিল না, বিমলা-দিদিকে দেখিবার জন্ম কাতর সজল চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

শাশুড়ি কহিলেন,—ছেড়ে দে এবার। স্থার কতে। মারে! মধুস্ফনবাবুকে থবর দিলেই তো হয়।

নকুল কহিল,—আমরা আছি কী করতে ?

বারান্দা হইতে বিমলা কহিল,—সাবধান করে' বাড়ির বের করে' দাও। নিজেই শুধ্রে যাবে'খন! ফের কিছু করলে মধুস্দনবাবৃকে থবর দেওয়া যাবে। লাঞ্ছনা আর কম হয়নি।

শাশুড়ি প্রতিধ্বনি করিলেন: ই্যা, ঢের হয়েছে। এ<mark>বার</mark> ছাড়্।

হীরালাল বিমলাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল: রাথালকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—পাছুঁয়ে প্রণাম কর, বলছি। নাকে খত্দে—আর কোনদিন এমন কাজ করবি নে।

বিমলা-দিদিকে প্রণাম করিতে রাখালের লজ্জা কী। ছই হাতে পা ছইটি জড়ো করিয়া রাখাল তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সারা গায়ে তীব্র ব্যথা করিতেছে।
অশ্র-আপ্লুত চোথে একবার বিমলার মুখের দিকে তাকাইল,
কিন্তু সে মুখের একটি রেখায়ও সে কোনো ইসারা পাইল না।
ভারি গলায় কহিল,—মামাকে জানিয়ে কিছু লাভ নেই, আমি
কাল ভোরেই ও-বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবো। আপনাদের শাস্তি
আর নষ্ট করতে আসবো না। আমাকে এবার য়েতে দিন।
বলিতে-বলিতে তুই চক্ষু দিয়া তাহার ঝর-ঝর করিয়া জল নামিয়া
আসিল।

আরো অনেক কিছু সে বলিতে পারিত, কিন্তু বিমলা-দিদিকে অকারণে কষ্ট দিয়া কিছু লাভ নাই! অস্তত এই রাতটাও যদি বিমলা-দিদির না-কাঁদিয়া কাটে. তাহাই বা মন্দ কী! সকল কুৎসিত সন্দেহ হইতে বিমলা-দিদিকে নিক্ষতি দিবার জন্ম এই লাঞ্চনাটুকু সহা করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে না।

অন্ধকারে টলিতে-টলিতে সি ড়ি বাহিয়া রাথাল নিচে নামিয়া আসিল। ডান দিকের ভূকর উপরে থানিকটা কাটিয়া গিয়াছে—কুমাল দিয়া তাহাই সে মুছিতে গেল। কুমালের নিচে সবত্বে সেই চিঠির টুকরাটা এথনো গুলি পাকাইয়া আছে। চিঠিটা সে রাস্তায় ছুঁড়িয়া মারিল। বিমলা-দিদিকে তাঁহার স্বামীর এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোণায় সে লইয়া যাইত ? সংসারে ইহা ছাড়া তাহার আর কোণায় আশ্রম্থাকিতে পারে!

# উপজীবিকা

লিখ্তে-লিখ্তে হঠাৎ একটা লাইনের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়তে হ'লো! চাকা আর চলছে না। বুঝলাম কল কোথাও বিগড়ে গেছে—ভালো হজম হচ্ছে না, বা রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারি নি, বা সারাটা ছপুর আজ মেঘ্লা করে' আছে, সেই জন্ত নয়, শারীরিক বা প্রাক্তিক পারিপার্থিকতার জনেক উদ্ধে আমি উঠে এমেছি—অথচ কারণটা বে কী তা কে বলবে? এমনি হয়, অনবরত বাাট চালাতে-চালাতে হঠাৎ একটা বল ব্রেক্ করে' এসে মিড্লুষ্টাম্পটা উভি্রে নিয়ে যায়—কারণ জিজ্ঞাসা করবার পর্যান্ত সময় হয় না। অন্তরক্ষ ঘনিষ্ঠ বিশ্রমান্তালাপে মাঝে এক-এক সময় সামান্ত একটা অস্থ্রলি-ভঙ্গির দৌরাত্রা ঘটলে সমস্ত হার যায় কেটে, সারিধাের তাপ হ'য়ে আসে নিজ্ঞভ। এমনি হয়, সৌরজগতে এ একটা ছর্ঘটনা। নিয়তির এ একটা অভি-ব্যবহৃত পুরানো পরিহাস।

আর্ত্তি করতে-করতে হঠাং এক জায়গায় ঠেকে গেলে আগের লাইনটা বারে-বারে আওড়ে অনেক সময় স্থাকল পাওয়া যায় দেখেছি—আগের লাইনটার উচ্চারণের উত্তাপে পরের স্তিমিত, মুহুমান লাইনগুলি আস্তে-আস্তে সাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। লিথতে-লিথতে লাইনটা যেথানে আধখানা হ'য়ে ভেঙে গেছে—তারই ওপর ঘন অভিনিবেশের সঙ্গে, সমস্ত চেতনা তীক্ষ্ণ, কেক্রীভূত করে' কলমের দাগা বুলোতে লাগলাম,—কিন্তু এ তো মাত্র স্মৃতি নয়, এ স্কৃষ্টি: আরুত্তি নয়, অভূতপূর্ব্বতা—তাই কলমের এতো সহামুভূতিশীল

প্রক্রিয়াসত্ত্বও একটি অক্ষরো চোথ মেললো না। চুরুটের পুরু ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, হাতের কাছে এটা-ওটা বই হাটুকাতে লাগলাম, ম্মেলিঙ সল্টু ভুঁকলাম, ঘড়ির কাঁটা অপ্রতিবাদে অনায়াসে ঘুরে যেতে লাগলো। অস্থির হ'য়ে ঘরময় পাইচারি স্থক করলাম, কিন্তু শরীরের স্ক্রিয়তায় কল্পনা উজ্জীবিত হ'ল না, মনের ওপর কোথা থেকে যে ঘোলাটে মেঘে গুমোট করে' এলো তা'র অপসারণের সম্প্রতি আর কোন আশা নেই। অথচ, শেষটা কী হ'বে জানা ণাকলেই ছোট গল্প লিখতে আর পরিশ্রম নেই—কোনোর**কমে** সেখানে এসে পৌছুলেই হ'লো। যতো সর্ট কাট্, ততো তার গুরুত্ব। আশ্চর্য্য, আমি আমার গল্পের শেষ জানি— স্বয়ং বিধাতা পর্যান্ত জানেন না কোথায় তাঁর স্কৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, কী তার রূপ, কী তা'র শুনাতা—গুধু শেষ নয়, কোথায় কে কা বলবে, বা বলবে না, কী করতে চেয়ে আর কী কখন করে' বদবে, দব আমার নথদর্পণে। তবু কি না এক লাইনো আর লিখতে পার্রাচ না। কেবল কথাই স্তপ করে' আছে, কিন্তু যে-প্রাণ বিভিন্ন অবয়বকে সক্রিয়, স্পন্দমান রেখে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে—সেই স্করই কোথায় হারিয়ে গেলো। খালি কথা আর কণা-নীরস, নিষ্ঠুর, মৃত মাংসস্তুপ—কোপাও এতোটুকু স্থরের লাবণ্য নেই— রূপের যে-বিকাশ উগ্র উদ্ঘাটনে নয়, অতি ক্ষীণ সঙ্কেতের সীমাহীনতায়, তা'রই আর কোনো সন্ধান পাছি না।

আশা ছাড়তে হ'লো। সেই মৃহুর্তের জন্মে আবার মনের নিরালায় বসে' প্রতীক্ষা করতে হ'বে। কখন তা আবার আসে কে জানে। কিন্তু ঘডিতে মোটে এখন তিনটে— আর হ'টি পৃষ্ঠা মাত্র লিখতে বাকি ছিলো। ভাঙা লাইনের মুথে ঠিক কথাটি পেলে আর আমাকে ঠেকতে হ'তো না,— 'বল' এতদুর কাটিয়ে এনে এখন মাত্র 'গোলে' 'স্কুট্' করা বাকি, কিন্তু 'বল' ঠিকমতো পায়ের ওপর না এসে পড়লে কি করতে পারি! একটি মাত্র অনুকূল স্কর, উজ্ঞীন বিক্ষারিত পালে একট মাত্র চঞ্চল হাওয়া, তার পর কে আমাকে ক্থতো ? যেখানে এসে স্মাপ্তির রেখা টেনে দিতাম সেখানেই দিগন্তরেখায় আকাশের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মতো বিরাট রসসমুদ্রের তীর দেখা যেত। সেই তীরের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে মুহুর্ত্তের পাখায় আবার আমাকে ভর করতে হ'বে। কিন্তু সেই রস্পমুদ্রবিহারী মুহূর্ত্ত-বিহঙ্গের দল আমার মনের আকাশ থেকে অসময়ে আজ বিদায় নিয়েছে।

হঠাৎ বন্ধ দরজায় ঘা পড়তেই ভেতরে-ভেতরে ভারি আরাম পোলাম। নিজের এই অক্কৃত সাধনার চমৎকার একটা সাফাই পাওয়া যাবে। রমেনই হয়তো এসে থাকবে, এবং ঘরের ভেতরে আমি লিখতে অত্যস্ত ব্যস্ত আছি ভেবে হঠাৎ সে চুকে পড়তে একটু দ্বিধা করছে! বাঁচলাম; নইলে এভোটা সময় আমি করতাম কী! তার সঙ্গে এখন খানিকটা অটোয়া বা কমুন্যাল এওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করতে পারলে

30

মনের এই অস্বাস্থ্যটা দূর হ'ত—এবং আমি দেখেছি যথনই সাহিত্যের থেকে কথোপকথনচ্ছলে দূরে সরে' গেছি, সাহিত্য ততোই আমার সমীপবর্ত্তী হ'য়ে উঠেছে। কেননা রমেনের সকল তর্কের শেষ কথা ছিলো এই: তুমি সাহিত্যিক, গল্ল-গুজব নিয়ে থাক, তুমি এর ব্রুবে কী ? তথন সাহিত্য ছাড়া সত্যিই আমার গত্যস্তর থাকে না।

তাই উৎফুল্ল হ'য়ে ডাকলাম: এসো। ধান্ধা দিলেই খুলে যাবে।

দরজা খুলে গেলো। এবং যে ঘরে চুকলো সে যে রমেন নয়, নিতাস্তই সে যে প্রমীলা—তা যে গল না লেখে সেও অনায়াসে বৃঝতে পারবে। কলমটা তবু হাতে ছিলো, সেটা তাড়াতাড়ি ক্যাপে বন্ধ করে' উঠে পড়লাম।

প্রমীলা বল্লে,—এ কী ? লেখা হ'য়ে গেলো ? দেয়ালের দিকে চেয়ে শুকুনো গলায় বল্লাম,—না।

—না মানে ? প্রমীলা প্রায় ধমকে উঠলো: সেই খেয়েদেয়ে এগারোটার সময় বসেছ—এখনো তোমার শেষ হয়
নি ? দেখি—বলে' সে টেব্লের ওপর ঝুঁকে পড়ে' প্যাড্টা
ঘাঁট্তে লাগ্লো: মোটে এই তিন শ্লিপ্ ? বলো কী !
কখন তবে শেষ হ'বে ?

নিষ্ঠুর, মস্থপ গলায় বল্লাম,—আজকে আর শেষ হ'বে না।
—শেষ হ'বে না মানে ? প্রমীলা অস্থির হ'য়ে উঠলো:

# অকাল ৰসস্ত

ভোমার দশ টাকা পাবার কথা না ? আমি সেই আশা করে' বসে' আছি। এ-বেলায় যে চাল বাড়স্ত—ভূলে গেছ এরি মধ্যে ? খোকার একটা পালো, মালিশ করবার জন্তে আগুন করতে কিছু কঠিকয়লা, এক বাণ্ডিল—

চীৎকার করে' উঠ্লাম: তোমাকে বলেছি না আমার লেখবার সময় ঘরে কখনো চুকতে পাবে না ?

—কোন্ চুলোয় তবে যাবো ? ক'টা ঘর তোমার আছে তনি ? এটা ছাড়া আর একটা তো মাত্র বারান্দা—গরমের তাতে ছেলেটাকে নিয়ে সারা ছপুর সেখানে কাৎরে মরছি, সেদিকে মশায়ের খেয়াল আছে ? এতোক্ষণ জালিয়ে এই অবেলায় ও ঘুমিয়ে পড়লো—বিছানায় যা হোক ভইয়ে দিতে হ'বে তো ? ঘরে চুকবো না তো যাবো কোণায় ? বা'র ক'রে দিলেই পারো তবে।

নি:শব্দে চেয়ার টেনে ফের বসতে হ'লো।

প্রমীলা বললে,—ছেলেটা ট্যা করলে তোমার লেখা হয় না, আমি ঘরে ঢুকলে তোমার লেখা হয় না, বৃষ্টি হ'লে তোমার লেখা হয় না—কী হ'লে তবে হয় ? নাচতে না জানলেই উঠোন ব্যাকা। লিখতে পার না, তাই,—তার আবার অতো ফ্যাসান কিসের ?

বাইরে গিয়ে দাওয়া থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে এসে তক্তপোষের ওপর ভইয়ে দিয়ে প্রমীলা আমার টেব্ল ঘেঁসে দাড়ালো। বললে,—আর ক'পৃষ্ঠা বাকি ? তিন পৃষ্ঠা হয়েছে তো ? যা হোক্ করে' আর হু'টো পৃষ্ঠা লিখে শেষ করে' দাও। বাস, সামান্ত দশ টাকার জন্তে সাত দিন ধরে' তুমি খাট্ছ—কিসের এতো হাঙ্গামা শুনি ? সাত দিন ধরে' মাথায় তোমার আইডিয়া নেই—এদিকে সামনে হু'বেলা ভাত চাই—আইডিয়া যদি না আসে আবহাওয়া থাকে না, আবহাওয়া থাকলেও মেজাজ থাকে না, আর মেজাজ যদি বা থাকে, আমি একবার ঘরে এসে চুকলেই সব ভোজবাজি হ'য়ে যায়! পাঁচ আঙুলে ঘি চাই—এদিকে ভাঁড়ে যে মা-ভবানী বসে' আছেন খেয়াল আছে ? হাা, লেখো, আমি এবার যাই—দরজাটা বন্ধ করে' দেবো ?

লেখার ওপর ঝুঁকে পড়ে' বললাম,—দরকার নেই।

প্রমীলা তার নির্ভুল প্রতিধ্বনি করলো: কাজকর্ম্মের সময় ঘর কতােক্ষণ আট্কা রাখা যায়! এখন আমাকে রোদেদ্রা কাপড় ভুলে আলনায় কুঁচিয়ে রাখতে হ'বে—ঘর ঝাঁট, চিমনি সাফ, বিছানা পাতা, কুটনো কোটা—কতাে কাজ বাকি। আর পৃষ্ঠা ছয়েক লিখে ফেলতে কতােক্ষণ তােমার লাগবে ? চাল নিয়ে এলে তবে উন্থনে আগুন দেব। উন্থনতাে আর মিছিমিছি বসে' থাকতে পারে না। নাও, চট্পট্ সেরে ফেল—আমার হাতে যদি কলম চলতাে তাে একবার দেখে নিতাম।

সেই মুহূর্ত্তের জন্তে ধ্যান করার আমার সময় নেই। জীবনে কোনোদিন প্রেমের প্রতীক্ষা করি নি, মাত্র যৌনামুভূতির স্বাভাবিক প্রয়োজনে বিয়ে করতে হয়েছে। তেমনি মনের এই অলস ভাবাকুলতাকে প্রশ্রেষ না দিয়ে এ-ক্ষেত্রেও শরীরকেই ফের চঞ্চল, সবেগগামী, অসহ রকমে অসহিষ্ণু করে' তুললাম। মন না চায়, হাতৃ তো চলে। মুহুর্ত্ত চলে' গিয়ে থাকে, সময় তো ফুরিয়ে যায় নি। রস আগে নয়, আগে রসনা। গল্প না হোক, লেখা তো হ'বে। কলমের মুখে রেখাঙ্কিত অক্ষরগুলি একের পর এক সন্নিবিষ্ট হ'তে লাগলো। নিম্প্রাণ কতোগুলি শব্দের বাহিনী, কিন্তু কোথাও তাদের সংযত স্থ্যামুবর্ত্তিতা রইলো না।

প্রমীলা কাপড় কুচোতে-কুচোতে আপন মনে বক্ছে: একটা আধলাও বার সম্বল নেই সে নাকি এমন গাফিলি করতে পারে ? তব্ যদি বুঝতাম মাসে-মাসে কোথা থেকে বাঁধা একটা টাকা আসবে, পেটের ধান্দায় এমন হা-পিত্যেশ করে' বেড়াতে হবে না! আর এই লিখেই যথন রোজগার করতে হচ্ছে তথন আর-আর কেরানির মতো নিয়ম বেধে দশটা-পাঁচটাই বা কেন করবে না শুনি ? কলমের আড় ভাঙতেই লাগে সাত দিন—তা মাত্র তিন পৃষ্ঠা লেখে ছুটি নেবার মতলোব ? কাজে এমন কামাই করলে মাইনে মিলকে কোখেকে ?

কান না পেতে অদম্য বেগে কলম চালালাম। দৌড়-প্রতিযোগিতায় আগের মোটর-বাইকটা কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় চালকের স্নায়ুতে-শিরায় উৎসাহের যে আগুন জ্বলে'

ওঠে—প্রতি মূহুর্ত্তে অক্ষর থেকে অক্ষরাস্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে ঝেতে বেগের সেই অন্ধ উন্মাদনা অনুভব করছি। আর ক্রমশই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছি ভাবতে স্বস্তি বোধ হচ্ছে—রাত্রির গ্রাসাচ্চাদনের জন্মে আর ভাবতে হ'বে না।

কোথায় আবার একটু থেমে পড়েছিলাম বোধ হয়, প্রমীলাকে আবার কি-একটা কাজে ঘরের মধ্যে আসতে হয়েছে। বলছে: লিখলেই যখন ছু'-পাচ প্রসা আসে তখন বাবর মতো বদে'-বদে' গেঁতোমি করলে কি চলে এই তো সেদিন কোন দোকান নাকি এক ডিটেকটিভ উপস্থাস অমুবাদ করে' দিতে বলেছিলো—দিলেই হ'তো। পয়সা দিয়ে হচ্ছে কথা—নাম, নাম দিয়ে কি তুমি ধুরে থাবে ? আর যাদের পর্মা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তারা যদি ফ্রাাসান করে' কথনো হ'কলম লেখে, দেখবে কেমন তাদের নাম-ডাক। সেই দিন যে কাঁসারিপাডার সংয়ের দল থেকে লোক এসেছিলো তোমাকে ছড়া বেঁধে দিতে, লিখে দিলে কী এমন মহাভারত অভদ্ধ হ'ত ভনি । তারা তো আর মন্দ টাকা দিতো না। হ'লো—এক পৃষ্ঠা হ'য়ে গেছে এরি মধ্যে ? হাা, সেই তো মুথে-মুথে গল্পটা আমাকে সেদিন বললে—এক রতি গল, হু'টি যাত্র তো তার কথা—লেখবার সময়ই বা এতো কলমে-কাগ<del>জে</del> দাঙ্গা বেধে যায় কেন ? ভাবের এতো বাবুগিরি না ফলিয়ে সোজাম্বজি লিখে গেলেই তো হয়—মেয়েরা সবাই বুঝতে পারে ৷

ঘোড়ার জিনের সঙ্গে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঘাড গুঁজে জকি যেমন ছোটে—নিজের গতির অগ্রবর্ত্তী দীর্ঘ একটা রেখা ছাড়া কিছুই যেমন তা'র চোথে পড়ে না, তেমনি টেব্লের ওপর মুয়ে পড়ে' অনম্ভজান উন্মত্ততায় কলম চালিয়ে চলেছি। লাইনের পর লাইন ভেঙে-ভেঙে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ছে, জোড়াতাড়া দেবার সময় নেই: সময় নেই—এই তীক্ষ অগ্রগমনের প্রাবল্যে ঘনীভূত অর্ভূতির আবহাওয়াটা ছিঁড়ে, ফেঁসে, টুকুরো-টুকুরো হ'য়ে গেলো—যতো তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই ততোই কেবল কথা বেডে যাচ্ছে, অসংলগ্ন অবাস্তর কথা, ঘূর্ণামান চাকার উৎক্ষিপ্ত ধূলিজাল। পথের অনাবশ্রক দীর্ঘতায় গন্তব্যস্থানটাও ক্রমশ সরে'-সরে' যাচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে যেতে হ'বে না জানলেও কোথায় যে ঠিক যাবো তা আমি রওনা হ'বার আগেই ভেবে নিয়েছিলাম। অথচ যাবার এই পথটুকুই এতাক্ষণ মনের গহন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার এখনো কল্পনার দীপ্তিতে তরল হ'য়ে আসে নি, না আম্বক, তবু অন্ধকার ঠেলেই আমাকে ছটতে হচ্ছে।

মুটের মাথায় চা'লের বস্তা চাপিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, বলবো কি, উদরপূর্ত্তির নিদারুণ কুংসিত ব্যায়ামের চিন্তাটা আমার জীবনের মহত্তর ক্ষুধাকে বিস্বাদ করে' তুললো। যা'র জন্তে সেই স্থবর্ণ মুহুর্ত্তের জন্তে মনের গভীর ধ্যানময়তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে' ফেল্লাম, যা'র জন্তে বিপুল্তর এক সম্ভাবনার স্বপ্লকে ব্যর্থ করে' দিতে পর্যান্ত লক্ষা হ'লো না! মাত্র হ'মুঠো ভাত—একটি পরিপূর্ণ স্বস্থ স্থানিদ্রা, সংসারে একটু সমতল ও সহজ সামঞ্জন্ত। এরি জন্তে, এই তুচ্ছ প্রাতাহিক প্রয়োজনের ইন্ধন জোগাতে আমারি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল এক পরিচ্ছেদ অনায়াসে পুড়ে ছাই হ'রে গেলো! ডাক্তার হ'য়ে নিকট-আত্মীয়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটানোর চাইতেও হুংসহ অন্থানোচনার গ্লানি আমাকে একেবারে পাগল করে' তুলেছে। কলম নিয়ে আবার বসে' গেলাম!

ঘরে আলো জলছে দেখে প্রমীলা খেঁ কিয়ে উঠ্লো:

বল্লাম,—সেই গল্লটা শেষ পর্য্যন্ত ভালো হ'লো না।

অনেক কথাই বল্লাম বটে, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলাম তাই
বলা হ'লো না।

প্রমীলা বালিশের থেকে ঘাড় উচিয়ে জিগ্রেস করলে: কেন, সেই ছেলেটা শেষকালে মরলো তো ? আবার কী ?

—মরলো বটে, কিন্তু নিজেও বিশেষ বেঁচে উঠিনি। আমি বোধহয় আর কোনকালে লিখতে পারবো না, প্রমীলা।

প্রমীলা বল্লে,—আমিও তো তাই বলছি। কোনো আপিসে-টাপিসে ঢুকে যাও—মাসে কী আসবে না আসবে বুঝে একটা ব্যবস্থা করতে পারি। একি গদার মতো ছপুর-বেলা বাড়ির মধ্যে বসে' থাকা আর কলম চিবোনো—পাড়ার পাঁচজনে বলে কী ?

তবুও অতিরিক্ত মনোযোগে লিখতে বসে' গেলাম দেখে

#### অকাল বসস্থ

প্রমীলা ক্ষান্ত হ'রে বিছানায় পাশ ফিরলো। এই গল্পটা শেষ হ'লে যে টাকা আসবে তা দিয়ে তা'র এক জোড়া সাড়ি হ'তে পারে সেই আশার সে আমার নিস্তন্ধতায় আর রসনাক্ষেপ করলো না।

কিন্তু কী লিখবোঁ ?

ল্যাম্পের পল্তেটা বায়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ডুবিয়ে দিলাম।
মথ্যলের মতো নরম, ঘন অন্ধকার। অগণন তারা ফুটে
আছে। কিন্তু কোথাও সেই মুহ্রের আর দেখা নেই।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করে' কতোকাল বসে' থাকবো ? আবার খাতা-পত্র নিয়ে বসে' গেছি।

রমেন এসে আমার সাহিত্য-অধোগতির ভূয়সী নিলা করে' গোলো। সেই গল্লটার নির্লাজ্জ অপঘাত-মৃত্যুতে সে নিলারণ বিচলিত হ'য়ে পড়েছে—দিনের পর দিন এ আমি কী করে' চলেছি? কেবল নিজেকে ফাঁকি দিয়ে পাঠককে ঠকানোর এই হুশুরুত্তি আমাকে পেয়ে বসলো কেন? অথচ আমার মাঝে সে অপার্থিব প্রতিভার ফুলিঙ্গ দেখেছিলো—রাশি-রাশি জঞ্জালের চাপে তা নিভ্তে বসেছে। কলম ভোঁতাও কালি জোলো হ'য়ে গেছে, ভাষার সে মোচড় নেই, ভঙ্গির সেই

#### অকাল বসন্ত

তীক্ষতা নেই—কেবল অনর্গল উচ্চ্ অলতা! কেবল পৃষ্ঠা ভরাবার কায়দা! আমি যদি জান্তামই লেখা খারাপ হচ্ছে, তবে ওটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে উন্থনে ফেলে দিলাম না কেন ? না, পৃষ্ঠা-সংখ্যার ওপর আমার মায়া হয়? তার বদলে গল্লই যাক্ চুলোয়। এই তো? এই একমাত্র জায়গা, রমেন বল্লে, যেখানে ক্রুত ছুটতে গেলেই পিছিয়ে পড়তে হয়, এই একমাত্র জায়গা বার দাম তা'র অর্থমূল্যে নয়, তা'র অম্ল্যাতায়। এমনি করে' আর যেন নিজেকে আমি অপচয় না করি—আত্মান্ত্করণের মতো সাহিত্যিকের পক্ষে পাপ নেই, যাবন্মরন নির্বাসন বা বিশ্বতির মতো শাস্তি সে কল্পনাও করতে পায়ে না। এখনো অবহিত হ'বার সময় আছে। সাহিত্যিকের পক্ষে সব সময়েই সময় আছে। বলে' সে আমার হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিলো; বল্লে,—বাধ্কে। যা-তা শুচ্ছের কতোগুলি আর লিথো না।

হেসে বল্লাম,—দেখো না এটা কী-রকম হয়! একই রক্ত থেকে উৎপন্ন হ'য়েও সবগুলি সন্তান সমান হয় না। সময় আছে—আমাদের পক্ষে তাই বড়ো ভরসা। সব সময়েই যদি লিখতে হয় তবে অমন হ'একটা বেফাঁস বাজে গল্প বেরোতে বাধ্য। বাজে লেখায় আমার পেট না ভরাতে পারলে ভালো লেখার তোমাদের রসপিপাসা কী করে' মেটাবো বলো?

কিন্তু সমালোচকের কোণাও এতোটুকু সহামূভূতি নেই। কোথকের জীবনের বদলে তা'র চরিত্রের জীবনই তা'র বড়ো

জিজ্ঞাসা। সমস্ত রূঢ় সত্যের ওপর সে অবাস্তব কল্পনার মাধুর্য্য বিস্তার করতে পারলো কি না সেই খানেই তা'র ক্বতিত্বের আসল পরথ। আর কিছু সে দেখবে না, দেখতে চার না— নেপথ্যের মান্তব্যের বদলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাকে সে সন্ধান করে।

তাই, রমেন চলে' গেলেও, নিরস্ত হ'লাম না। কাগজে-কাগজে এতাদিন যে কালির কলঙ্ক সঞ্চয় করেছি তা আজ এই অভিনব স্কাষ্টর বর্ণচ্ছটার সম্পূর্ণ আড়াল করে' দিতে হ'বে। সমস্ত পাপক্ষালন হ'বে একটি অমোঘ প্রারশ্চিত্তে।

সন্ধ্যা হ'রে এসেছে। অবসন্ন আলোর অক্ষর আর অনুধাবন করা যাচ্ছে না। আকাশ সিগারেটের ধেঁারার মতো ফিকে নীল। চেরারে পিঠ পেতে চুপ করে' অঙ্গুলিগ্ধত কলমটার দিকে চেয়ে রইলাম।

লঠন নিয়ে প্রমীলা ঘরে চুকলো। বল্লে,—আজ রাত্রেই শেষ হ'য়ে যাবে তো? কাল সকালে টাকা জোগাড় করে' কিন্তু থোকার জন্ম ডাক্তার নিয়ে আসতে হ'বে। বুঝলে? কথাটা কানে চুকলো?

বিরক্ত হ য়ে বল্লাম,—আছো, হচ্ছে, এখন তুমি যাও, রালা করো গে।

—তা আমি যাচ্ছি। বলে' এটা-ওটা কাজ সেরে প্রমীলা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

আগে-আগে, স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক লিখতে না পারলেও শরীরময় লেখবার প্রেরণা নিয়ে চুপ করে' বসে' থাকতে কতো ভালো লাগ্তো। প্রকাশের সে অদম্য পিপাসায় স্নায়্-তন্ত্রীগুলি ক্ষণে-ক্ষণে ঝন্ধার দিয়ে উঠতো। তাই লেখার পেছনে অন্নভূতির যে গাঢ় একটা পটভূমিকা থাকতো, তাইতেই প্রকাশের উলঙ্গতা হ'তো সহনীয়, স্থানর। এখন আর সেই পটভূমি রচনা করবার সময় নেই। দীর্ঘ দিনের গভীর ও অন্মচারিত প্রেমের পর প্রেয়সীর প্রথম শরীরস্পর্শের মতো তীব্র অন্মভূতির শেষে প্রথম অক্ষরপাতের মধ্যে অসহ্য রোমাঞ্চ হিলো— এখনকার লেখা দিনান্থদৈনিক এই বিবাহিত জীবনের মতোই বর্গহীন, সময়-অতিবাহনের মতোই অচেষ্ট।

কিন্তু না লিখেই বা উপার কী ? কালই তাঁর গর চাই

সম্পাদক বলে' দিয়েছেন। কাল দিতে না পারলে এ-মাদে
আর গেলো না। এ-মাদে না গেলেই তো কাল আর ডাক্তার
ডাকা যাচ্ছে না—থোকা জরে ট্যা ট্যা করছে।

প্রায় ঘণ্টা ছই পরে রান্নাবানা সেরে আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে প্রমীলা ঘরে এলো। হাসিমুখে বল্লে,—কদ্র ? অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে ? আমাকে পড়ে' শোনাও না। শেষ কী হ'বে আমি ঠিক বলে' দিতে পারবো। শেষটা আমার মনমত হ'লেই জানবে গল্পটা ভালো হ'লো।

বলে' সে টেব্লের ওপর ঝুঁকে পড়লো: এ কী ? এক লাইনো লেখ নি ? কখন তবে শেষ হ'বে ? ছ'ঘণ্টা ধরে' করছিলে কী তবে এতাক্ষণ ? কোন্ প্রেয়সীর ধ্যান করছিলে শুনি ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম; বল্লাম—তাড়াতাড়ি করে' গল্পের আমি আর অপমৃত্যু ঘটাতে পারবো না।

প্রমীলা থেঁকিয়ে উঠ্লো: থোকাকে তাই বলে' ডাক্তার দেখাতে হ'বে না নাকি? আজ দশদিন সমানে ওর জর। ওর চেয়ে একটা জ্' পাতার গল্প তোমার বেশি হ'লো? ওটা শেষ না করলে টাকা আসবে কোখেকে?

বল্লাম,—টাকার জন্তে আমি আমার সাহিত্যের সঙ্গে আর বিশ্বাস্থাতকতা করতে পারবো না।

--- আর সংসারের সঙ্গেই এই বিশ্বাসঘাতকা বা কতোদিন করতে পারবে শুনি P

ঘর ঘেকে বেরিয়ে যাচ্ছি দেখে প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠ্লো: শোনো, যা হোক্ করে' হু' পাতা ভরিয়ে দাও। নামেই গল্পটা তোমার চলে' যাবে দেখো। কাল যদি না ডাক্তার আনো, খোকাকে তা'লে আর বাঁচানো যাবে না।

থেতে-থেতে বল্লাম,—গল্পের জ্বন্যে লগ্পের প্রতীক্ষা করে? থাক্তে হ'বে। আজ নয়।

—আজ নয়,—তবে যেদিন খোকা—প্রমীলার কথাটা শেষ হ'বার আগেই ছাতে চলে' এসেছি। চারদিক ফাকা, নিজেকে বিগতবন্ধ, অসম্ভব রকম মুক্ত ও অবারিত মনে হচ্ছে। বেন কোন্ অনপনেয় অপমৃত্যুর লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি। প্রতি নক্ষত্র-ক্ষুলিঙ্গ আমার প্রতিভাকে অভিনন্দিত করছে। বহুভাষণের দৈন্তে আমার মানস-লোকের অপরিক্ষুট স্বপ্লকে কোতুহলী লোকচক্ষুর সামনে কলন্ধিত করিনি।

# এই লেখেকরেই:

কবিতা

অমাবস্থা

গল্প

টুটাফুটা

ইতি

অধিবাস

দি গস্ত

উপস্থাস

বেদে

কাকজ্যোৎস্না

বিবাহের চেয়ে বড়ো

আকস্মিক

প্যান

প্রথম প্রেম

চিনিমিনি

প্রাচীর ও প্রান্তর

মুখোমুখি

কি৴শার-কি৴শারীর

আকাশ-প্রদীপ ডাকাতের হাতে

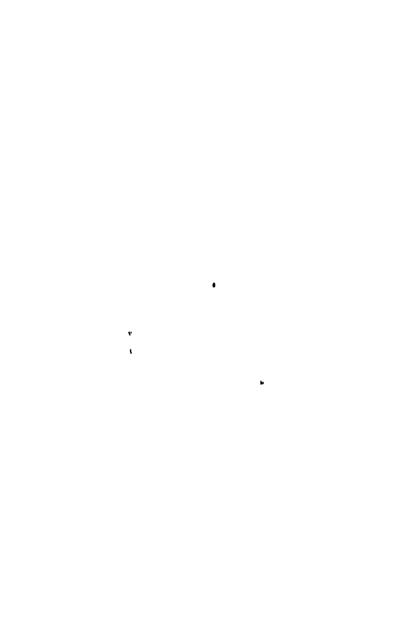